## নহ>৫৬২

নর**ও**য়ে ভ্রমণ শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা প্রণীত

Publisher: SISTR K. DUTT. 25. SUKEAS STREET, CALCUTTA.

## নরওয়ে ভ্রমণ।

কএক বংসর অভাত ২ইল আমি কোন বিশেষ কৰ্বোর অনুরোধে গ্রীল্লকালে ইংলাওে গিয়াছিলাম। তখন লওনে অনেকের মুখেই শুনিভাম যে, "এত দূর আসিয়া নরওয়ের মত রমা স্থানটা না দেখিয়া দেশে ফিরিয়া বাওয়া বড়ই আপসোধের বিষয়," কিন্তু সে সময় বন্ধুজনের এ সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া শীতের পূর্বেই দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধা চইয়াছিলাম।

ইহার বংসর ছই পরে আবার ইলেণ্ডে যাইতে মানস করিলাম। এবার কিন্তু নরওয়ে দেখাই আমার এত দুর দেশে যাওয়ার মুখা উদ্দেশ্য। অনেকে বলিতে পারেন যে, সদেশে এত দেখিবার স্থান থাকিতে বিদেশ, বিশেষতঃ সাত সমুদ্র তের নদী পারে যাওয়ার আবশ্যকতঃ কি ? কথাটা খুবই সতা এবং সদেশের দুষ্টবা স্থানগুলি দেখিবার আগে আমাদের মনে এই বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছাটা যে বড়ই অসাভাবিক এবং লহন্ডাকর তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তবে কথাটা তলাইয়া দেখিলে অনেকেই হয় ত বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশে আজও জ্রালোকের পক্ষে, সকল জায়গায় যাতায়াত হত সহজ ও স্থবিধাজনক হয় নাই। অনেক স্থলে ত এক রকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এজন্ম ইচ্ছা সত্বেও অনেকের কোথাও যাওয়া ঘটে না। কিন্তু যুরোপের প্রায় সকল স্থানেই সকল রকম যাত্রীদের স্থাও স্থাবিধার জন্ম বেশ স্থানদোবন্ত রহিয়াছে। এমন কি একজন প্রাপ্তবয়ন্ত্রা রমণীও নির্ভয়ে একাকিনী দূরদেশে যাতায়াত করিতে পারেন, তাহাতে তাহার কোনরূপ অবমানিত বা লাপ্তিত হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই। এই সব কারণেই নানা দিক চিন্তা করিয়া সদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। মনে মনে কিন্তু ভাবিভাম যে, একটা সথের থাভিরে এত অর্থ বায় করা সঙ্গত কি না!

ভারপর আর এক ভাবনা হইল যে, আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা মোটেই পাশ্চাভা দেশ-ভ্রমণের উপযোগী নয়, এ অবস্থায় কি করা কত্তবা জানিবার জন্ম মনকে ভাগিদ করাতে, সে এ সকল ভুচ্ছ বিষয় গ্রাহ্ম করিবে না এবং সম্ভবতঃ সকল অস্তবিধা ভোগ করিতেও কৃষ্টিত হইবে না বলিয়া কথা দিল। দৈব ভ্রবিপাক বাভাত আপনার ফার্লির রক্ষায় কখনও বাতস্পৃহা দেখাইবে না এরূপ স্থিবসংক্ষা জানাইল। তখন আমি আশস্ত হইয়া যানোর দিন দায়া করিলাম, এবং "City of London" নামক জাহাজে টিকিট্ কিনিয়া একেবারে নিশ্চিত হইলাম। ক্রমে যখন শ্নিলাম যে আমাদের ক এক জন আত্মীয়েও বন্ধু এই জাহাজে যানা হইয়াছেন, তখন এই স্কুর প্রথের দার্ঘ দিনগুলি ক্র্যারাইয়ার লাটিবে ভাল, বুকিলাম।

তারপর, নিদ্দিট সময়ে জাহাজ ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। তথন আমাদের ভক্তিভাজন এবং স্নেহাম্পদ প্রিয়জন গাঁহাই। আমাদিগকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সকলের শুভ ইচ্ছা এবং স্পিন্ন দৃষ্টিতে সেই সর্বন্যঙ্গলাভার স্নেহাশীবাদ লাভ করিয়া যে পাথেয় সঞ্চয় করিলাম, তাহা রাজারাজড়ার ঐশ্বয়াকেও ভূচ্ছ করিবার স্পদ্ধা রাখে দেখিলাম। বস্তুতঃ এই মহা সন্ধল সঙ্গে না থাকিলে কেবল আপনার থলের টাকা বৃত্তি করিয়া। এই দ্রখের সঙ্গে হৃশ্চিন্তা, বিয়োগের সঙ্গে বিষাদ সাম্লাইবার সাধ্য আমার ছিল কি গ্

পথে বিশেষ কোন তুর্যোগ হয় নাই বলিয়া লওনে পৌছিতে আমাদের বিলম্ব হয় নাই। সেখানে তথন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন; স্ততরাং তাঁহার বাড়াঁতেই গিয়া রহিলাম। তাঁহার বড় কল্যাও আমাদের সঙ্গে নরওয়ের যাত্রী হইবেন জানিয়া মনে বড় আহলাদ হইল। কেন না, জানা শুনা এবং মনের মত সঙ্গা না জুটিলে দেশভ্রমণের স্থুখ পুরামাত্রায় উপভোগ করা যায় না।

যানীর সংখ্যা অধিক বলিয়া তিনমাস আগে থাকিতেই নরওয়ের টিকিট্ কিনিবার জন্ম P. & O. কোম্পানী তাগিদ্ পাঠাইল এবং সেই অনুসারে "Mantua" নামক জাহাজে আমাদের তিন জনের টিকিট্ কিনিয়া রাখা হইল। জুলাই মাসেই সেখানে যাইবার উপযুক্ত সময়। কেননা সেপ্টেম্বর হইতে সেখানে আর বড় চক্রসূর্যোর মুখ দেখা যায় না, ক্রমাগত বরফপড়ে আর অসহ্য শীতে মানুষকে একেবারে জড়সড় করিয়া ফেলে।

১১ই জুলাই আমাদের জাহাজ ছাড়িবার দিন। ঘাটে আসিয়া দেখি, সারি সারি অনেক জাহাজ টেম্স্ নদীতে নঙ্গর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া সহসা নিজেদের জাহাজখানা চিনিয়া লওয়া একটু মুন্দিল হইবে ভাবিলাম। কিন্তু থাতীর দল সম্মুখীন হইবামাত্র সেই বৃহদাকার ভাসমান গৃহ অভাগত সকলকে সমন্ত্রমে আহবান করিছে লাগিল। তৎপর একেবারে আপনার বজের মধ্যে সকলকে সান দান করিয়া আত্মীয়তার পরাকান্তা দেখাইল। সভা দেশের ভাষাত্র্রবিদ্গণ কেন যে ইহাদিগকে কোনলান্ত্রীগণের দলভুক্ত করিয়া গিয়াছেন সহসা তাহার কোন স্থযুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না, এবং অন্তাবধি ইহা আমার পক্ষে এক প্রভিন্ত রহস্ত হইয়াই রহিয়া গিয়াছে। অগবা কেবল শারারিক সাম্পা সকল সম্য় আভাত্রিক বলের পরিচায়ক নচে। ললিত গঙ্গেও অনেক সময় প্রচিও প্রভৃশক্তির প্রাত্তীর দেখা যায়।

জাহাজের কণ্মচারাদের কায়ের স্থাজালত। এবং ওবন্দোবস্ত দেখিলে বিধ্যিত হউতে হয়। কোগাও "বা" শক্টি নাই; গেন কোন অচিন্তা শক্তির সাহায়ে ওকৌশলে সকল কাজ স্তুসম্পান হইয়া যাইতেছে। আমরা জাহাজে উঠিয়াই আপন আপন কুন্দ কুট্রীর তল্লাসে মনোনিবেশ করিলাম। ছয়শত যাট্টি কেবিনের মধ্য হইতে নিজেদের নম্বরের কেবিন বাহির করিয়া লওয়া একটু যেন শুমসাধ্য হইয়া পড়িল। নানা পথে বহুবার যাতায়াত করিবার পর আমাদিগের বাসকুটারের ডজেশ পাওয়া গেল এবং তাহার অভান্তরে প্রবেশ মান চিরপবিচিত জিনিষপত্রের সন্ধান পাইয়া নিশ্চিন্ত হুইলাম। তথ্য আমি আর আমার লাভুম্পুত্রা বিছানার উপর বসিয়া একটু আরাম উপভোগ করিতে লাগিলাম।

জাহাজ ছাড়িতে প্রায় বেলা বারটা বাজিল। এবং সেই সঙ্গে মধাকি ভোজনেরও ঘণ্টা পড়িল। আমরা হাড়াহাড়ি উঠিয়া হাহমুখ ধুইয়া ভোজনাগারের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। কিন্তু আমরা হুইটি ক্ষুদ্র প্রাণী এই প্রকাণ্ড জলবানের উদর রূপ বাহ ভেদ করিয়া গণ্ডবা স্থানে পৌছিতে পারিব এমন আশা করিছে পারিলাম না, কাজেই সহমাত্রীদিগের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। তখন কিন্তু সহসা কাহারও সাক্ষাং পাওয়া গেল না, শেষে মনে পড়িয়া গেল যে, আফান মাত্রই আহারের জন্ম অগ্রসর হওয়া ইংরেজি সভ্যহার বিরুদ্ধ। অগতা। কি আর করি, মরিত গতিতে কিছু সংযত হইয়া চলিতে লাগিলাম। তখন অনেক রামা বামার দর্শন পাইয়া ভাহাদিগের অনুসরণ করিয়া অবশেষে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিলাম। দার দেশেই বিপুল দেহধারী এক খেতাঙ্গ কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি শিষ্টাচারের বশবর্তী হইয়া সাম্মিতমুখে আমাদিগের পথপ্রদর্শক হইলেন এবং আমাদিগকে নিদ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দিয়া

সমন্ত্রমে বিদায় লাইলেন। আমরা তথন নিজ নিজ কেদারায় বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখি একেবারে লোকে লোকারণা। ভাই ত। দেশ দেখিবার স্থটা তবে অনেকেরই আছে। এইটি মনে মনে চিন্তা করিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। অক্তদিকে আবার, সহযাত্রিগণ নির্ণিমেষ নেত্রে এই তিনটি কৃষ্ণকায় জীবকে নিরীক্ষণ করিয়া কেহ বা হাস্তরসে কেহবা বিসায়রসে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। ভারতবর্ষ হেন স্তদ্র স্থান হইতে কি আকর্ষণে এই জিমুর্তির এস্থানে আগমন, বুঝিব। ইহাদের সমস্তা ইহাই এখন। যাক ভারপর আহারান্তে যথন উঠিয়া দাঁডাইলাম তথন আবার আমাদিগের পরিচ্ছদ পরিদর্শনে এবং বিশ্লেষণে, আমাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতির বিশেষণ্ণ নিরূপণে, শ্বেতাঙ্গিনীগণ যেন একেবারে সভাতার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমরা তথন নিরুপায় দেখিয়া উপরের ডেকে গিয়া আশ্রয় লইলাম। ক্রমে ক্রমে সেখানেও পিপ্তার ঝাঁকের মত সকলে আসিয়া সারি বাঁধিয়া জমা হইল। তখন কিন্তু আমরা নদী ছাডাইয়া অতল জলধিবকে ভাসমান এবং সেই কারণেই বিনা গুয্যোগেও আমাদের বৃহৎ জলঘান কিঞ্চিৎ দোচুলামান এবং তৎসঙ্গে আরেচিদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই বিশেষতঃ তনুমধাাগণের মস্তক বিগুণিত নেত্রদ্বয় নির্মালিত দেইগপ্তি আনত, করকমল প্রকম্পিত এবং চরণযুগল জড়িত হইয়া পড়িল। তথন তাহাদের বাক্রোধ, সর্বাঙ্গে পীড়াবোধ এবং বিধাতার বিধানে বিরোধ উপস্থিত হইল। এইরূপে উপরে অনস্ত আকাশ আর নীচে অতল জল দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উওরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আমাদিগের যাত্রার তৃতীয় দিন হইতেই প্রকৃতিদেবীর ভাবগতিক কিছু বিভিন্ন দেখা যাইতে লাগিল। নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কান্ধ করা যেন আর তাঁর হইয়া উঠে না। সন্ধ্যার আবির্ভাবের কাল উপস্থিত, অগচ আকাশ হইতে সূর্যদেবকে সরাইবার কোনই উল্লোগ বা ব্যবস্থা তাঁর নাই। এদিকে দিনমণিও দেবীর আদেশ বিনা এক পাও নড়িতে পারেন না। আর লক্ষ্ণাবতী সন্ধ্যার ত কথাই নাই; তিনি অন্ধকারের আবরণ ছাড়া আসিয়া দেখা দিতে একেবারেই নারাজ; সে ত জানা কথা। ক্রমে যখন আট্টা বাজিতে চলিল, অথচ অন্ধকারের নাম গন্ধও নাই, তখন আমরা ভাবিলাম এ তবে বাস্তবিকই "Land of mid-night sun" তার আর ভুল নাই। স্থানবিশেষে লীলাময়ীর বিচিত্র লীলাখেলা দেখিয়া বিশ্মিত ও চমৎকৃত হইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সূর্যাদেব যেন পশ্চিমদিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িলেন, তাঁর দীপ্ত রশ্মি যেন ক্রমে নিস্তেজ

হইতে লাগিল। তবে কি তিনি অস্তাচলে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছেন ? তাই বটে! তবে তাঁহার এ উভোগে প্রায় প্রহরেক কাটিয়া গেল। তথন আমাদের দেশে রাত্রি দশটা হইবার কথা।

আজ সন্ধ্যা স্তন্দরীর একি বেশ! কৈ সে নালাম্বরী কৈ ? ভালে সে সিন্দুর বিন্দু কৈ ? অপাঙ্গের অঞ্জন কৈ ? চরণে অলক্তকরাগ কৈ ? কিছুই কি নাই ? এই কি অভিসারের আয়োজন ? অথবা অন্তরের প্রবরাগের উন্মেশে কে করে অঙ্গরাগ করিয়াছিল ? ভাই আজ মুখ্যা সন্ধ্যা শোভন পাঁভাম্বরের পবিন বিভাসে, আর বিন্ধাধ্বের সেই বিমোহন হাসির বিকাশেই বল্লভকে ভুলাইতে চলিয়াছেন। এ প্রসাধ্বের আড়ম্বর নাই কিন্তু মাধ্যা আছে, সৌখানভা নাই কিন্তু মাদকভা আছে। ক্রমে সে প্রক্রাগের



न्त ५ १३ मभूरज्य मृश्य ।

নিগ শুল্র শোভা গাঢ় অনুরাগের আরক্ত আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এ কি অপূর্বব দৃশ্য! এই নির্গমন ও আগমনের অন্তরালে এত সময় কাটে, আগে তা কখনও দেখি নাই। ইহাকেই ইংরেজিতে twilight বলিয়া থাকে।

চিত্ত যখন প্রেমের আবেশে বড় চঞ্চল, অপেক্ষার উৎকণ্ঠ। তখন ভারি অসম হইয়া উঠে; তাই প্রিয়-সমাগম বুনি ভাগ্যে আর ঘটে না ভাবিয়া ভাতা সন্ধ্যা কিছু মিয়মাণ হইয়া পড়িল, দেখিয়া অংশুমালার চিত্ত বিভ্রম ঘটিল! তিনি আর আপনাকে লুকায়িত রাখিতে পারিলেন না। অসময়ে আসিয়া যেই দেখা দিলেন অমনই মানময়ীও চুক্তিয় মানের দায়ে একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন! তখন কবির উক্তি মনে পড়িল;——

"অভুরাগ্রতা সন্ধা দিব্দস্তংপুরংস্রা

অহো দৈবগতিশিচত্রা তথাপি ন সমগ্রেমঃ॥"

ভাই ত ৷ অনন্তকাল ধরিয়া একি লুকোচ্রা চলিয়াছে ৷ বিধির একি বিধান ৷ কেন এ অবিচার, কে বুকিবে গ্

ভার পরের দিনের ব্যাপার আরও চমংকার ! আমর! যথন স্থা আর সন্ধ্যা লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, হুখন প্রকৃতি দেবা হাঁছার আর এক ইন্দুজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ছিলাম আমরা অপার অতল জলে ভাসমান। এ আবার কোন মায়াপুরীতে আসিয়া সহসা উপস্থিত হইলাম। এ যে সাগরও নয় সরিৎও নয় হ্রদও নয়, দীর্ঘিকাও নয়। নরওয়ের যে Fjordsএর কথা শুনিয়াছিলাম, এ বুঝি ওবে তাই। সহমানিগণ প্রায় সকলেই দুর্বীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায়ে। এই অদ্যটপুর্বর শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ফিয়ড্এর দুই পাখে উচ্চ পর্বতশ্রেণী কালের অপরি-মেয়তা প্রমাণের নিমিত্তই থেন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই পর্নতসমূহের আবার বিশেষণ্ণ এই যে, ইহার। বুক্ষলতাদিতে সমাজ্যন্ন যা। ইহার। কেবলই পাষাণে গঠিত, অথচ যেন আপনাদিগের বিশালতার গৌরবেই গৌরবাঘিত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া আছে। কোণাও আবার এ পাধাণ-দেহ ভেদ করিয়া তরতরবাহিনা নির্ববিণী বহিয়া যাইতেছে। হিমাচলের বক্ষঃস্থলে দাঁডাইয়া এ শোভা অনেকেই দেখিয়াছেন, কিংবা বড বড হদে ছোট ছোট জাহাজে চডিয়া অনেকে এই সকল প্রবভীয় দৃশ্য চুই এক ঘণ্টা কাল উপভোগ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু জলপথে হাজার দেও হাজার আরোহী লইয়া একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ আর কোন পার্বতা প্রদেশের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এই ফিয়ড্গুলি যত গভীর তত প্রশস্ত নয়। এই জন্ম বিচক্ষণ নাবিকের সাহায্য বাতীত এ স্থলে চলাচল সম্ভব নয়। এক এক স্থান এত সংস্কীর্ণ যে, দূর হইতে মনে হয় বুঝিবা আর অগ্রসর হওয়া যাইবে না। প্রতিমুহূর্ত্তেই আশস্কা হইতেছিল, কধন্ বা পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া জাহাজখানা চূর্ণ বিচুর্গ হইয়া যায়। আমাদের জল্যান কখনও পাশাপাশি কখনও বা সোজায়েজি আবার কখনও বা সর্পাহিতে গমন করিতেছিল। এইরূপে যুহুই উত্তরাভিমুখ হইতে লাগিলাম, তুহুই ক্রমে শৈতা অমুভব করিতে লাগিলাম। তখন অল্ল উচ্চতায়ও গিরিশৃঙ্গ তুযারারত দেখা যাইতে লাগিল, যেন শুল্র বস্ত্রখণ্ডসকল কেহ বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সেদিন আহারের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে অথচ সেদিকে কাহারও ক্রক্ষেপ নাই। একি তুনায়তা। এ কোগায় আসিলাম। কোগা হইতেই বা আসিলাম। আর মনে পড়ে না। তুই দিকে চাহিয়া দেখি, চক্ষু আর ফ্রিয়াইতে পারি না। ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৈলশ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। আমরা যুহুই অগ্রসর হুইতে লাগিলাম, তুইই যেন অচল হুইয়াও এই মহাধরগণ মহামুভব পুরুষের মহ সরিয়া সরিয়া আমাদিগের যাহায়াতের স্থান করিয়া দিতে লাগিল। বিদেশা অতিথির প্রতি এই বিচেতন বস্তুরও এবংবিধ শিষ্টাচার দেখিয়া যেন বিস্তাত হুইয়া গেলাম।

এইভাবে অসংখা গিরি অতিক্রম করিয়া কুক কোম্পানা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট প্রথম গন্তব্য স্থান Moulde এ গিয়া পৌছিল।ম। তথন বডই চুর্যোগ। আকাশে ঘনঘটা আর নীচে ঝড ঝাপটা ! কিন্তু বাবসাদার কোম্পানীর ত আর দেবতার কোপ কটাক্ষ মানিলে চলে না। নিদিফ সময়ে নিদিফ স্থান পরিভ্রমণ করাইয়া বিজ্ঞাপিত কালে আবার সকলকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতেই হইবে, পূর্বন হইতেই এরূপে বিজ্ঞাপন যাত্রীদিগ্রের গোচরার্থ দেওয়া ইইয়া থাকে। অত্যথা যে কেই ফিরিটে বিলম্ব করিবে, তাহাকেই যুথচাত জন্তুর মত সেই ঘোর অজ্ঞাত দেশে অনিচ্ছায় অধিষ্ঠান করিতে হইবে। স্কুতরাং এ অবস্থায়, এই চুদ্দিনে নৃতন স্থানের নব দৃশ্যই দেখিতে যাই, কি নিশ্চিন্ত মনে যথা-স্তানেই বসিয়া থাকি, সকলেরই এই এক মহা সমস্তা দাঁডাইল। কুক কোম্পানীর ভেরী অতি কর্কশস্বে সকলকে কূলে যাইতে আহ্নান করিতে লাগিল: কিন্তু ভাগতে বড় কেছ কর্ণপাত করিলেন না। কেবল কএকজন তুরুণী খেতাঙ্গী গৌরাজী তাঁহাদিগের বয়সোচিত অদমা উভামের বশবর্ত্তিনী চইয়া আপন আপন মনোমত সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া এক ক্ষুদ্র তরণীর সাহায়্যে উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া তারে যাইতে ইচছা করিলেন। কিন্তু বিধি বিবাদী হইলে, বিল্ল-বিপত্তি এড়ায় কার সাধা ? তবে নবান উৎসাহের চেফ্টারও বিরাম নাই। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের সকল কলকোশল বার্থ হইল। তরঙ্গের ক্রমাগত আঘাতে বিক্ষুদ্ধ বিভাডিত হইয়াও সে ক্ষুদ্র তরণী এক পাও অগ্রসর

হইবার বাসনা জানাইল না। এ যেন মুগ্ধা নববধ্র চারিত্রাবৃত্তি অবলম্বন করিল দেখিয়া আর হাল্য সংবরণ করা গেল না। অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে নবীনারা ফিরিয়া আসিলেন। এ যাত্রার মত এ স্থান দেখিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের Mantua সেই ফিয়ড্ হুইতে বাহিরে আসিয়া আবার সাগরের সঙ্গ লাইল।

এবার একট্ট লম্বা পাড়ি। তিনদিন তারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। যতই উত্তে যাইতে লাগিলাম তত্তই কেবলই দিনের আলো। লণ্ডন ছাডিয়া অবধি রাতির মুখ বড় দেখি নাই। তা ছাড়া সন্ধ্যা আসিয়া যে একটে উকিফুঁকি মারিত, এখন সে পালাও বন্ধ বলিলেই হয়। এ কি দেশ। সকাল নাই, বিকাল নাই, রাত্রি নাই, নক্ষত্র নাই, অন্ধকার নাই, অন্ধকারের আভাসও নাই: আকাশে 'এক ভাতু' বিরাজ করিতেছেন। সকলেরই আলোতে যেন কি রকম অক্রচি ধরিয়া গেল। শীতের দেশ সুয়োর উত্তাপ ভাল লাগিবারই কথা: কিন্ত্র তা বলিয়: চবিবশ ঘণ্টা, কারই বা তাপ সয় ? ঘড়ীর কাঁটার হিসাবে যথন চতুর্থ দিনের দেখা পাওয়া গেল, তখন আবার এক ফিয়ডএ আসিয়া পড়িলাম। তুই দিকে পাহাড়ের গায়ে ঘর বাড়ী রাস্তা ঘাট দেখিয়া প্রাণটা জুডাইল। আবার দূরবীক্ষণ হাতে লইবার ধুম পডিয়া গেল। আরাম-কেদারা ছাড়িয়া সকলেই আবার চটুপটু আসা যাওয়া করিতে লাগিল। মুখের মান ভাব দুরে গিয়া কৌতৃহলের হৃষ্টতায় পরিপূর্ণ হইল। যথানিয়মে সকলে পান আহার করিয়া দিনাস্তের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল প্রায় এগারটা, অর্থাৎ আমাদের দেশের তথন রাত্রি ছাই প্রহর। আশে পাশে কোণাও আর ক্রিম আলো দেখা গেল না। আত্তে আন্তে সকলেই আপন আপন কেবিনের আশ্রায়ে ঘাইতে বাধ্য হইলেন। নিয়ম-লঙ্গনের ভয়ে আমরাও সে পথট অনুসরণ করিলাম। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার ভিন্ন ঘুমাইব কি করিয়া ? সময় মত দিবানিদার ত কিছু কম্বুর হয় নাই ? তুবে এখন উপায় ? ভাবিলাম যদি পুস্তক পড়িতে পড়িতে ঘুমটা আমে। বিনা প্রদীপেই ঘণ্টা খানেক পড়া গেল. তখন আমাদের পরিচারিকা আসিয়া অসময়ে আমাদিগের অধ্যয়নে এ হেন অভিনিবেশ দেখিয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিল, "মহাশয়ারা প্রদাগুলি ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া শুইয়া পড়ুন। আর বসিয়া থাকিবেন না।" আমরাও "তথাস্তু" বলিয়া শ্যাশায়িনী হইলাম এবং নিদ্রাদেবীও সহজেই দ্য়া করিলেন। হঠাৎ জাগিয়া দেখি ভামুদেবের আর কাণ্ডাকাণ্ড বোধ নাই বা সময় অসময় জ্ঞান নাই। তিনি আমাদের মুখের উপর তীক্ষ রশ্মিজাল ফেলিয়া দিয়া মহা উৎপাত করিতেচেন। আবার

পরদার আড়ালে থাকিয়া আমাদের এই বিডম্বনা দেখিয়া যেন আর হাস্ত সংবরণ করিতে পারিতেচেন না। আমরা বিদেশী লোক। হেথাকার লীলাখেলা কি বুঝিব, ঘুম ভাঙ্গিয়া রৌদ্রের মুখ দেখিলেই অনুমান করিয়া লই যে বেলা অনেক হইয়াছে। আজও ঘুমের ঘোরে কোন আলোর দেশে যে আসিয়াছি সেকথা একেবারেই ভ্লিয়া গিয়াছিলাম। কাজেই চট্পট উঠিয়া আমার ভ্রাতৃষ্পুত্রীকে ডাকিয়া তুলিয়া চুইজনে স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া প্রাতরাশের আশায় প্রস্তুত হইয়া ঘণ্টাধ্বনির অপেক্ষায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। "কৈ কারে। ত সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না।" এই ভাবিয়া পরিচারিকাকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে দেয়ালের বৈদ্যাতিক ঘণ্টা বারংবার টিপিতে লাগিলাম। কোন ফল হইল না ; তখন একটু বিরক্তি বোধ হইল। ভাইত ! 'কালা आम्मोर्क' वृक्षि' এরা '(क्यांत्रके' करत ना। आछा। वक्मिर्मत तमा (नामा भछा আছে। এইরূপে সেই বেতনভোগী ভূতোর উপর অয়থা বাক্যবায় করিয়া ধাঁ করিয়া ঘড়া খুলিয়া দেখি, ওমা! কি হবে! তিনটাও যে বাজে নাই! তখন চুজনে একচোট খুব হাসিলাম। তারপর করা কি ? পরদা সরাইয়া দেখি আমাদের দেশের এক প্রাহর বেলার মত রৌদ্রের তেজ। আর কি শোওয়া পোষায় গু শুইলেও যে চোখ বোজা দায়। তখন কঠোর তপস্থার ফলে নিদ্রাদেবী করুণা করিলেন, আমরাও সেদিনকার মন্ত বাঁচিলাম। এবার একেবারে আহারের আহ্বানের সঙ্গে গাড়োখান করা গেল। ভোজনের আয়োজন করিতে করিতে আমাদিগের গত রাত্রের অথবা দিনের সমস্ত ব্যাপার আত্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আশে পাশের সকলকে হাস্তরসে কিঞ্চিৎ অভিভূত করিলাম।

আহারান্তে সকলেই প্রথম সিঁড়ির উপরে দেয়ালে নোটিস্ পড়িবার জন্ম ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাহাতে লেখা আছে "জাহাজ সম্প্রতি ট্রপ্তম নামক স্থানে পৌছিবে, এবং যাহারা পারে নামিতে ইচ্ছা করেন, প্রস্তুত হউন।" জাহাজের গতি ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল এবং তাহাতেই অনুমান করা গেল যে আমাদের গন্তব্য স্থান নিকটবর্তী হইয়াছে। বড় জাহাজ হইতে তারে নামিবার জন্ম টেনডার ( অর্থাৎ ছোট ছোট প্রিম্ লঞ্চ) আমাদের সঙ্গে সাক্রই থাকিত। খেয়া পারের মত যাত্রীরা উহা দারা পার হইত। জাহাজ ভিড়িবামাত্র আমরা তিনজনে প্রথম দলের সঙ্গেই নামিলাম, এবং ৩০।৪০ খানা লেণ্ডো গাড়ী আমাদের অপেক্রায় আছে দেখিয়া তাহা হইতে নিজেদের নম্বরের গাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ঘোড়াগুলি চড়াই

রাস্তায় অনায়াসেই চড়িতে লাগিল। তখন মনে হইতেছিল যে, এ মর্ত্রাধাম ছাড়িয়া বুঝি কোন দেবলোকে গমন করিতেছি। সেদিন আকাশ মেঘশুলা। এই বাহিরের জ্যোতিঃ আজ যেন অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানকার সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া এক অপূর্ন আনন্দে মাতাইয়া তুলিল। আজ আর ক্ষুদ্রতা সেখানে ডিষ্ঠিতে পারিতেছে না, হিংসা দেয়ের আর স্থান নাই। আজ এই ক্ষুদ্র মানবস্থদয়কে যেন এক মগন ভাবে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। আজ সে দিব্যচক্ষ লাভ করিয়া যেন সকল অদৃশ্য বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে সে আর সীমাতে আবন্ধ থাকিতে চাহিতেছে না। তাহার দিব্য কর্ণ আজ চরাচর সকলের আহ্বান জানিতে সমর্থ চইয়াছে। আজ অস্ত্রিরাজি হস্তপ্রসারণপূর্বনক আমাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে। আর কলকলবাহিনী নির্মারিণী প্রগল্ভা রমণীর মত আমাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছে। আমরা প্রকৃতি-দেবীর ইঙ্গিত মত এক নিভূত কমে গিয়া তাহার আতিথা স্বীকার করিলাম। চারিদিকে হাসির লহরী কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আর ভাবিতেছি আমরা দীন ভারতবাসী, আমাদের এত আনন্দ করা অভাগে নাই! কোন তপস্থার ফলে এরাজ্য তুঃখের বার্তা জানে না ? এদেশে মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, অন্ধকার নাই, অমাবস্থাও নাই। এত প্রাণভরা হাসি আর আকাশভর। আলো ত আর কখন দেখি নাই। এখানে প্রকৃতি-স্থন্দরীর এই থর থর কম্পন কি শৈতা নিবন্ধন, না সাত্তিক ভাবের নিদর্শন, সহসা বুঝিতে পারিলাম না। আজ বুঝিলাম

> "বিশ্ব সাথে খোগে খেথায় বিহার, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমার"।

তাই এই দেশীয় ভাষার অজ্ঞতা হেতু এতদিন যে বড় বিত্রত ছিলাম, আচম্বিতে যেন সে বাঁধ খুলিয়া গেল। আজ ভাষার বিভিন্নতায়ও মনের ভাব ব্যক্ত করা কঠিন হইতেছে না। মামুষ যাহা বোঝে না, আজ উদ্ভিদ্ জঙ্গম তাহা বুঝিয়া আমাদিগকে কত আদর করিতেছে, কত আশীর্নাদ করিতেছে, কত কথা জানাইতেছে! ভাষা যেখানে মুক, অন্তরের ভাব সেখানে মুখর, শরীর যেখানে নিশ্চল স্পন্দহীন, আত্মার সেখানে গতি বড় দ্রত। এ কাহার লীলা ? এ কোন্ দিবা শক্তির প্রভা ?

কিছুক্ষণ পরে আমরা সেই নিভৃত কক্ষের নিকট বিদায় লইয়া ক্রমে উদ্ধপথে যাত্রা করিলাম। দূর হইতে দেখি, এক স্থবৃহৎ সৌধ-সম্মুখে আমাদিগের শকটগুলি দগুায়মান রহিয়াছে। বুঝিলাম, এ স্থানে আমাদের luncheon, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কেন না ক্ষুধার উদ্রেক হইলে শেতাঙ্গণণ স্বর্গের শোভা নিরীক্ষণেও অসমত; অত্যে উদর-পরিপূরণ পরে নয়নের পরিতৃপ্তি, ইহাই বোধ হয় ইঁহাদের রীতি। আমাদের ধর্মপ্রধান হিন্দুস্থানে কিন্তু যেখানেই প্রাণারাম প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেখানেই এক একটি তীর্থক্ষেত্র—দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত; স্থতরাং এই সকল মনোরম ধ্যানধারণা করিবার উপযোগী স্থানে আসিয়াও কেবলই আহারের আয়োজন আমাদের চক্ষে কেমন অশোভন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কি করা যায়!—পাশ্চাত্য-রীত্যমুখার্য়ী—ভদ্রতার খাতিরে (!) অগত্যা সেই পান্থশালায় প্রবেশ করিলাম। হোটেলবাসিগণ ইতঃপূর্নের বোধ হয় আর কখন আমাদের দেশের লোক দেখে নাই। আমরা কেদারায় উপবেশন করিলাম; সকলেরই কৌতৃহলপূর্ণ আশ্চয়াদৃত্তি আমাদিগের প্রতি নিবন্ধ হইল;—সকলেই যেন কি একটা অদৃষ্টপূর্নের দৃশ্য দেখিতে লাগিল! যে ঘরে আমরা বসিলাম, তাহার চতুদ্দিকে গরম জলের পাইপ্ থাকায় অত্যধিক শীতের জড়সড় ভারটা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। এতক্ষণ পদযুগলের অন্তিম্ব সন্ধন্ধে সংশ্যান্মিত ছিলাম, এখন তাহারা যথাস্থানে আছে বুঝিতে পারিয়া আশুস্ত হইলাম। শীতপ্রধান দেশবাসানিগের যেন প্রব



'द्वेष्टे (क्व्यू'—'द्वेत्रिष्टे (शार्टेन'

ধারণা যে, উষ্ণপ্রধান দেশের অধিবাসীরা আদে শৈত্যের প্রকোপ সহ্য করিতে পারে না। আমাদের দেশেও যে হিমাচল আছে, এবং ভাহারই উচ্চতম প্রদেশে, বসবাস করিতেও যে আমরা অভ্যস্ত, একথা বারংবার নিঃসংশয়িতভাবে বুঝাইয়া দেওয়া

সত্ত্বেও, অনেকের যেন বিশাস জন্মে নাই সমনে কেমন একটু সন্দেহ থাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে যখন দেখিল যে, শীতে তাহারা যতই সঙ্গুচিত-কাতর-হইয়া পড়িতেছে, আমরা তত্তই—শীত-নিবারণের উপযোগী যথেষ্ট পরিচ্ছদ না থাকা সত্ত্বেও—সোজা— প্রফুল হইয়া উঠিতেছি, তথন তাহারা, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া, আমাদিণের অচিরে স্বান্থ্যহানি ঘটিবার আশক্ষা করিতে লাগিল। বঙ্গরমণীদিণের উপযুক্ত শীত-বস্ত্রের কোনও অভাব আমাদের ছিল না কিন্তু শিরস্ত্রাণ লইয়াই যত গোলযোগ !-- অবগুণ্ঠনই আমাদের চিরাভান্ত দেশাচারদ্যত সর্বদা-স্বব্ত্র-ব্যবহার্য্য শিরস্তাণ ; স্থতরাং ইহা গুরুভার হইলে চলে না, তাই সম্ভবমত লঘুভার বস্ত্রই তত্ত্বেশ্যে আমরা ব্যবহার করি। ইহজীবনে সূক্ষ্ম-অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত, তুঃখ-দারিদ্র্য-সন্তপ্ত এই মস্তকে হিমবায় সেবন কেন—তুষারপ্রয়োগেও সময়ে সময়ে তৃপ্তিলাভ করি। তবে, শীতকালে— তুর্ব্যোগের দিনে—যখন জলো কন্কনে বাতাস "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে" থাকে, তখনই কেবল একটু কাতর হইয়া পড়ি। এক্ষেত্রেও আমরা সূক্ষা-অবগুণ্ঠনাচ্ছাদনে মস্তক আবৃত করিয়াই গিয়াছিলাম।—এজন্য অপরজাতীয় সহযাত্রিগণ সামাদের জন্ম নিয়ত বিশেষ উদিয় হইতেছিলেন। যাহা হউক, সহযাত্রীদিগের এত আশক্ষা-উদ্বেগ সত্ত্বেও আমরা যে একদিনের তরেও অফুস্থ হই নাই, সেটা কেবল আমাদের প্রতি বিধাতার বিশেষ করুণার পরিচায়ক বলিতে হইবে।

আহারকার্য্য সনাধা করিতে আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগিল। কারণ, তাহাতে চর্ববা-চুয়্য-লেহ্য-পেয় সর্ববিধ উপচারেরই আয়োজন ছিল। আহারের অব্যবহিত পরে এদেশেও পানের ব্যবস্থা আছে বটে —কিন্তু তাহা পান-পাত্র নহে —পান-পাত্রে স্থিত তরল-পদার্থ; তাহা চর্ববণীয় নহে —পেয় বলিয়া আমাদের অস্পৃশ্য। পানের পরিবর্ত্তে আমরা যে স্থগিন্ধি মসলা ব্যবহার করি, তাহা বাহির করিতে দেখিয়া, কোন কোন বিশ্বাধরা তাহার রসাস্বাদনলোভে সকৌতূহলে আমাদিগের নিকট কিন্ধিৎ যাজ্রা করিলেন। কিন্তু আসব-গর্ভ-গন্ধ মুখে কি আর এলাইচ-লবঙ্গাদি রোচে ? কাজেই ভদ্রতার খাতিরে তাঁহারা সেগুলিকে স্থসাত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও, অন্তরে যে তাঁহারা আমাদের রুচির বিশেষ প্রশংসা করিতেছিলেন,—সেরূপ মনে হইল না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, কি মনে করিয়া তাঁহারা সকলেই একবার বাহিরে গিয়া প্রকৃতির শোভানিরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্য !—সকল জাতিরই এ কি বিকট ভ্রান্তি সার্ববজনীন অভ্যাস-দোষ! কোনও স্থশোভন দৃশ্য দেখিলেই, তাহাকে নশ্বর মানবহস্ত-

প্রসূত সামান্ত চিত্রের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়া উঠে—"আহা! যেন ছবিখানি!" কিন্তু যে স্তানিপুণ, নিত্য-নৃত্ন-স্প্তিকুশল পুরুষ যাবতীয় অসামাত্য মরচিত্রকরকে হাতে ধরিয়া আজীবন কলা-কৌশল শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহার রচিত কারুকলার যথাসম্ভব অমুকরণ সিদ্ধিতেই থাহাদের কৃতিত্বের চরম সার্থকতা,—ভাহাদের সাধ্য কি যে ভাহারা সেই স্থমহান কারিগরের কারুকার্যা নিজেদের সামাত্ত চিত্রফলকে ফলাইবে ? আজ তিনি নিশ্চল শৈলসমূহে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সন্তানবৎসল পিতার ভায়, এই স্নিশ্ধ-স্ব্যালোকে তাঁহার স্নেহদ্টি-বর্ষণ করিতে করিতে, প্রকৃতি-দেবার পরিচ্যা। গ্রহণ করিতেছেন। তাই আজ চারিদিকে কেবল সেবার আধ্যোজন। পিত্ররণ ধৌত করিতে গিয়া ভক্ত-সন্তান জল-ধারায় ধরণীকে যেন প্লাবিত করিয়া কেলিতেছে, তবু তুপ্তি নাই। সারি সারি কেবলই ফুলের সাজি। এ পুজার আরম্ভ নাই শেষও নাই নিভা-নিয়ত অনাদিকাল ব্যাপিয়াই চলিয়াছে। আমার এ ক্ষুদ্র জদয় এত নিষ্ঠা বুঝিতে না পারিয়া ন্তক হইয়া রহিল, আর ভাবিল, এই সভ্য পাশ্চাত্য দেশেও কি প্রক্টকনে পৌত্তলিক পুজার প্রথা প্রচলিত আছে ! তাইত !—ইচ্ছা ছিল, ক্ষণকাল দাঁডাইয়া এই নিগ্র ভক্তিতত্ত্বের কিছু সারসংগ্রহ করিয়া লইব্—কিন্তু তাহা আর পারিলাম কৈ দু নিয়মিত সময়ে কাজ করিবার স্থও আছে চুঃখও অনেক! বিশেষ 'কুকু কে৷ম্পানা'র হাতে পড়িলে, আমাদের ভাবপ্রবণ বাঙ্গালারা যেন গ্রুডুবু খাইতে থাকে। একেই ত ইহাদের মতে আমাদের সময়ের জ্ঞান আদে) নাই : তাহাতে যদি আবার চলা-ফিরাকার্য্যে একট শিণিলতা দেখাই, তবে ত দেশ-দেখিবার সথে একেবারেই ইস্তফা দিতে হয় ! এরা আর কি আমাদের উঠা-নাবার ভার লইবে ? অগত্যা, মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া, ম্লানমুখে শকটারোহণে তৎপর হইলাম।--এইবার অবতরণ, অতএব অধিনীনন্দনদেরও খ্রিত-গতিতে গমন আরম্ভ হইল: কিম্নু প্রস্তর-বহুল পার্ববতাপথে অবতরণ নিতাম্ভ নির্বিদ্ন নয়, কাজেই মাঝে মাঝে যেন প্রাণটা হাতে করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। যখন আমরা স্বেগে অধোগামী হইতেছিলাম তখনকার নয়নাভিরাম শোভা দেখিয়া মহাকবি কালিদাদের উক্তি মনে পড়িয়া গেল—

> "শৈলানামনরোহতীব শিপরাত্মজ্জতাং মেদিনী, পর্ণাভ্যস্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াং পাদপাঃ। সস্তনৈত্তস্ভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভল্পন্তাপগাঃ কেনাপ্যংক্ষিপতের পশ্চ ভূবনং মংপার্যমানীয়তে॥"

ক্রমে আমরা আমাদের ভাসমান বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। শেষে যখন খেয়াপারের উদ্দেশে তারে আসিয়া দাঁড়াইলাম,—তখন প্রায় প্রদোষ-কাল সমাগত!



'ট্ণ্টজেম্ ফিয়ড়'

আমাদের সেই পুণাপুরীতে প্রবেশমাত্র সকলকে কেমন একটু ব্যস্তসমস্ত দেখিলাম; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রাতেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, আজ আহারাস্তে মহাসমারোহে নৃত্যগীতাদি চলিবে। তাই বিলাসপ্রিয় প্রমোদাগণের আজ এই সমস্ত-দিনব্যাপী স্কুদূর পথ-ভ্রমণের ক্লান্তি বোধ করিবার অবসর আর একেবারেই নাই। আপন আপন বেশ-রচনার উত্তম তাহাদিগকে ক্ষণে উৎকৃত্তিত ক্ষণে উৎকৃত্রিত করিয়া তুলিতেছে; আশস্ত আছেন শুধু সর্ববাদিসম্মত-স্থান্দরী যোধিৎগণ! আজ বেশভ্ষার প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্ম যুবতীরা ঈর্ষাদ্বেষ উদ্ভূক্ত—প্রোঢ়াগণ স্ব স্থ 'বয়শ্চোর'-গণকে বাঁধিয়া রাখিবার উপায়-উদ্ভাবনায় উৎকৃত্তিত। কিন্তু এ সব বড়ই চতুর চোর—ইহারা স্থযোগ স্থবিধা বুঝিয়া স্থন্দরীগণের প্রসাধনার সকল সামগ্রীই বেমালুম গাপ্ করিতে জানে, আবার স্বতঃপ্রণোদনে ধরা দিতে আসিয়াও দণ্ডের হাত হইতে

নিদ্ধতিলাভ করিয়া থাকে—দেখিয়া শুনিয়া প্রবীণারা অন্তর্জালায় অন্থির হইয়া ফিরেন! আমরা কএকজন আজ দর্শকদলভুক্ত, সূতরাং স্থিরচিতে এ সকল বিষয় সমালোচনা করা ভিন্ন আমাদের অন্থা কোন কাজ ছিল না। আহারের ডাক পড়িতেই নিদ্দিন্টস্থানে বসিয়া বরতমুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এবার শেত, লোহিত, হরিৎ, পীত বর্ণসমূহের সমন্বয় দেখা দিল; মাঝে মাঝে আবার, মসিবিনিন্দিত অসিতবর্ণ কোটের আম্দানী হইয়া, যেন শশাক্ষের কলঙ্ককালিমা বিকশিত হইল। তথন ভাবিলাম, যা হউক! বাহাজগতে,—এ আলোর দেশে ত এতদিন এ সকল দৃশ্য দেখা ভাগে। ঘটে নাই; তাই বুঝি সেই চতুর চিত্রকর, কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমাদিগের দৃষ্টির আজি অপনোদনের জন্ম, এরূপ কৌশল করিতেছেন।

আহারাত্তে ডেকে আসিয়া দেখি, প্রদীপ্ত দীপালোকে এবং ক্রিম পত্রপুষ্পে, উহা এক দিব্য নৃত্যশালায় পরিণত হইয়াছে। একপার্গে জাহাজের বাত্যকরগণ বাজাইবার অপেকায় বসিয়া আছে। নির্দিষ্ট সময়ে ইঙ্গিত-মাত্র দলে দলে নতক-নর্কীদিগের আবির্ভাব হইতে লাগিল। পাশ্চাতাদেশের সকল প্রকার নৃত্যোৎসবেই যুগলরূপে নর্তনের ব্যবস্থা। আমাদের দেশে, ঞেন জানি না, কিন্তু এবিধি কোনকালেই প্রচলিত ছিল না। আমাদের দেশের নৃতানৈপুণো লু<u>লিতল্বস্থলতাগণের</u> অলক্তচরণ নিঃস্ত শ্রুতিমধুর নুপুরধ্বনি সংমিশ্রিত ; আর এদেশের নৃত্য-চর্চায়, যুগপৎ কোমল-পদপল্লব এবং কঠিন চরণ-সংশ্লিষ্ট-পাত্তকার কঠোর-নিঃস্বনৈ কর্ণযুগল কিঞ্চিৎ প্রশীড়িত— তুলনায় সমলোচনায় মোটের উপর এই যা প্রভেদ! যুগযুগান্তর হইতে আমরা যুগলরূপের বৈচিত্রাকে ধর্মের ভিতর দিয়া দেখিয়া আসিতেছি, তাই এইভাবের যুগলরূপ দেখিলে আমাদের শীলতায় কেমন একটু আঘাত করে! হইতে পারে, ইহা আমাদের উচ্চশিক্ষার অভাবের ফল। ফলে, যে কারণেই হউক, বেশীক্ষণ বসিয়া এই কলাবিছা-সম্ভূত অপার-আনন্দ উপভোগ করিতে অসমর্থ হইয়া, ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থানের ব্যবস্থা করিলাম। সেরাত্রে কতক্ষণ এ আমোদ-প্রমোদ চলিয়াছিল, বলিতে পারি না। শুনিতে পাই. এমন সকল ব্যাপারে নিশিভোর করিয়া দেওয়াই নিয়ম। যামিনী-জাগরণ-হেতু শ্রান্ত দেহকে পরদিনান্ত পর্যান্ত শায়ায় শায়িত রাধায়ও কোন পরিবাদ নাই।

আজ প্রাতে সাগর ছাড়িয়া যে ফিয়তে আসিয়া পড়িলাম, তাহার শোভা-সৌন্দর্যা সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। সঙ্গার্গ হওয়া দূরে থাকুক,—স্থানে স্থানে ইহার প্রশস্ততা এত অধিক যে, কোগাও আর কুলের সন্ধান পাওয়া যায় না; মধ্যে মধ্যে ছোট বড় অসংখ্যা দ্বীপসমূহ সংস্থিত। এ স্থানটায় কর্ণধার, নিজ কর্ম্মকুশলতার পরিচ্য দিতে দিতে, জাহাজখানাকে নিবিবলে লইয়া চলিয়াছেন। তিনি যখন প্রথিত্যশঃ, তথন আমাদের মিথা। ভয়-ভাবনা ত আর ভাল দেখায় না! তখন বুঝিলাম,



"फिग्नड्"--भारत ।

কি মাহাত্মা নির্ভরতার! বুঝিলাম, ভক্তজন কেন তুদিনে—"হালে যখন আছেন। হরি, তোর কিবা ফাগুন কিবা আঘাঢ়" বলিয়া মনকে নির্ভীক নির্বিকার করিয়া রাখিতে সমর্থ হ'ন।

যখন এই ফিয়ডের শেষ-সীমায় আসিয়া পৌছিলাম, তখন বেলা দশটা। এইবার নোঙ্গর করা হইল। আজকার বিজ্ঞাপনীতে লেখা আছে যে, 'চারিহাক্সার ফিট্ উচ্চে এক শ্লেসিয়ারের মধ্যে যাইতে হইবে, যাত্রিগণ ঘেন যথেষ্ট গরম কাপড় সঙ্গে লয়েন।' কথাটা হঠাৎ যেন কাহিনীর মত বলিয়া মনে হইল। আছি আমরা কোথায় নীচে পড়িয়া! –এত উচুতে উঠিবই বা কি করিয়া ?

Tender এ পার হইয়া দেখি যে, শাদা শাদা "পনি" জোতা ভোট ছোট শতাবধি তুই চাকার টম্ টম্ গাড়ী (Dogcart) রহিয়াছে; প্রত্যেক গাড়ীতে চুই জনের বেশী ধরে না। আমরা চুই বঙ্গনারী, আমাদের নম্বরমত একখানি গাড়ী দখল করিয়া বিলাম। ভাতার ভাগো এক শুবিরা খেতাঙ্গিনী সহযাত্রী জুটিলেন; দেখিয়া সকলেই খুব আমাদে করিতে লাগিলাম। অগ্রচালক ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিল, কেন না আজকার চড়াই বড় সঙ্গটজনক। যখন সারি বাঁধিয়া এতগুলি গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন মনে হইল, যেন স্থা-সংগ্রহে নিমন্ত্রিত হইয়া, মন্ত্যধামবাসী আমরা স্বরলোকে গমন করিতেতি। তবে, সে কামচারী রগও নাই, আর সে সার্থিও সঙ্গে নাই; গাকার মধ্যে আছে, 'কুক্ কোম্পানী'র জনৈক খেতকায় মাংসল মানেজার তিনিই এ ক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক। তা' দেখা যাউক্, পাশ্চাত্য প্রণালীমতে দিবাধানে প্রবেশলাভের কি প্রকার ধারা।

উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রথমে যখন অগ্রসর হইতে লাগিলাম, চতুর্দিক হইতে, হুলুধ্বনির মত, কুলু কুলু রব কর্ণকুহরে যেন অমৃতধারা বদণ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, এই বুঝি আমাদের যাত্রার মঙ্গলাচরণ! কিন্তু এ কুলবধুগণ যে আগন্তুক দেখিয়াও অবগুণ্ঠনে মুখ লুকায়িত করিতেছেন না!—এটা বুঝি দেশাচারের ফল!—অধিকন্তু, কেমন হাসিয়া হাসিয়া অঞ্চল উড়াইয়া অগ্রবর্তী হইয়া চলিয়াছেন। তবে, এ বিলাস-বিলোল নৃর্ত্তি দেখিয়া আমাদের সহযাত্রা পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসিগণের "অন্তরে গুমরি মরে বাসনা যত"-ভাবটা কিছুমাত্রও দেখিতে পাইলাম না! তাহার অর্থ আর কিছুই নয়—পাশ্চাত্যদেশবাসীদিগের ভাবে ও সভাবে, আর আমাদের ভাবে ও সভাবে স্বর্গমর্ত্তভাব ।—অধিকন্তু, এতদেশীয় পাণ্ডা ও যাত্রিগণ, আমাদের ধারণা-মত স্থান-অস্থান, সময়-অসময়, পাত্র-অপাত্র বুঝিয়া ত চলে না—চলিতে পারেও না স্তরাং, আমাদিগকেই বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে।—আমরা কি তাহাদের মত হাসি-কালা হাতের মুঠায় রাখিতে জানি ? কঝন কোন্ ভাবের আবেগে আমাদের প্রাণ বিগলিত হইয়া নয়ন-পথে ধারারূপে বাহির হইয়া পড়ে, আমরা কি তাহা রোধ করিতে পারি ? না, জানি ?—না, আমরা তাহার জন্ম দায়ী ? কাজেই এই প্র্যাটকের দলে মিশিয়া অবধি পোড়া চকু তুটি লইয়া স্বর্বলাই যেন ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে হাস্থান্পদ

হইয়া পড়ি!—উপত্যকা ছাড়িয়া যখন আমাদের দল উদ্ধগামী হইতে লাগিল, তখন এতগুলি গাড়ী এক লাইনে চলা অসম্ভব হওয়ায় ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বৃক্ষলতাশূন্য পাষাণময় পথে চলিতে চলিতে, উদ্ধপানে চাহিয়া দেখি,— অগ্রগামী অশ্বগণ



" রদ্ডাল"—পথে

ক্রমেই খর্সকায় হইয়া যেন কুকুরের আকার ধারণ করিয়াছে, আর যেন এক একখানা খেলার গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছে। নীচে হইতে যে সকল তুষারখণ্ড বহুদূরে—ছোট দেখিয়াছিলাম, এখন তুই পাশে উহাদিগকে ধরিতে—ছুঁইতে পাইতেছি, আর তাহাদিগের বিশালতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি! ইহারা এত জমাট্ বাঁধিয়া আছে, যে সহসা যেন মর্ম্মর বলিয়া ভ্রম জন্মে। কোথাও মনে হইল যেন প্রকাণ্ড লবণের খনি কিঞ্চিৎ শিথিলভাবে পড়িয়া আছে। এইরূপে ক্রমে ছুইধারে কেবল হিমগিরি, আর বামে-দক্ষিণে জমাট্-জল দেখিতে দেখিতে আরও উদ্ধে চলিলাম। এবার, অঙ্কের আবরণের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িল। তখন মোটা কম্বল (Rug) মুড়ি দিয়া, নানাবিধ পশ্মি কাপড়ে নাক কাণ ঢাকিয়া, এক কিস্তৃত্বিমাকার জীব হওয়া গেল। এমন সময়, হঠাৎ আকাশে একটু মেঘ দেখা দিল। সূর্য্যদেব আমাদের এহেন ছুর্গতি দেখিয়া,

যেন খেদে সেই মেঘান্তরালে মুখ লুকায়িত করিলেন, আবার বুঝি স্নেছ-পরবশ হইয়া পরক্ষণেই সন্মিত-মুখে আমাদিগকে আরও উদ্ধে উঠিতে আহ্বান করিলেন।—তথন আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! শরীরের শোণিত-প্রবাহ কোন মতেই আর নাসাগ্র পর্যান্ত আসিতে সন্মত নয়,—পদতল পর্যান্ত পৌছান ত দূরের কথা! করযুগল কত কাকুতিমিনতি করিয়াও রক্তের বেগ উত্তেজিত করিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় পড়িয়া, গিরিসঙ্গুল পথ্যাত্রায় গাত্রের আচ্ছাদন যথাস্থানে রাখাও দায় হইল! এখন উপায় ?—হস্তের সাহায্য ভিন্ন ত আবরণ রক্ষার উপায়ান্তর নাই! ভাবিলাম, এই পাংশুলা পাণিকে এখন চর্ম্মাদিতে আরত করিয়া—একেবারে ব্রন্ধাচ্যার বেশে সাজাইয়া—পরহিত-প্রতে ব্রতী করি; কিন্তু সে, রোমশ-দন্তানার আশ্রায়ে আসিয়া এমনই বিরাগী হইয়া পড়িল যে, একেবারে বাহ্য-জ্ঞান বিরহিত! সে যে কি করিতে কি করিতেছে—কিছুই জানি না। এরূপ বিপাকে পড়িলে মনের ধৈর্যাচুটি ঘটাই



'নেরোডালেন্'

স্বাভাবিক ; কিন্তু না জানি কেন, আজ:মন বড়ই প্রাসন্ন, —কিছুতেই তার জ্রাক্ষেপ নাই ! আসল কথা, সে এমন স্থানে আর কথনও আসে নাই ; এতদিন তাহার পক্ষে যাহা অমুমান ছিল, এখন তাহা প্রত্যক্ষ বিভামান !—এখন সে তাহার বহু পূর্ববাবধি নিজান্ধিত ছবির সহিত পূরোবর্তী বাস্তবের তুলনা করিতেই ব্যস্ত; কিন্তু, হার! উভয়ের মধ্যে কোথাও বড় একটা সামঞ্জন্য খুঁজিয়া পাইতেছে না। তা নাই-ই হইল, সেজন্য সে তুঃখিত নয়;—প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান পাইলে, কে আর অমুমানের সাহায্য-প্রত্যাশী হইতে চাহে ? এখানে চারিদিকে সবই কেবল শাদা। কবিগণ কেন শুল্রতার মধ্যে সততই প্রসন্নতাকে পান, আজ তাহা স্পন্ট বুঝিতে পারিলাম। আবার প্রসন্নতাই যে পবিত্রতার আধার, সে সত্যেও আর সংশয় রহিল না।—শ্রারটাকে টানিয়া উচ্তে তুলিয়াছি সত্য, কিন্তু ক্রদয়কেও কি অমুরূপ উন্নত করিতে পারিয়াছি ? সেও কি সত্যই আশেপাশে এমনই শুল্রতার মধ্য দিয়া চলিয়াছে ?—বুঝি বা তাই! নচেৎ সে এত প্রসন্নতা পাইবে কোথায়!

এতক্ষণ সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবান্তা চলিতেছিল: এখন কে যেন আসিয়া কণ্ঠৱোধ করিয়া দিয়া গেল-ভয়ে জিহ্বা একেবারে আড়ফ্টপ্রায়। এ শাসন কেন ?-প্রথমে किছ वृक्षिएक शांतिलाम ना। शरत हारिया एनिय, मीर्च कहां धार्ती र्यागनिक र्यागिशन. নিস্পন্দ নিশ্চলভাবে ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এ পুণা-স্থানে প্রবেশের পুর্বেব সকলেরই বাক্য ও মন সংযত রাখিতে হয় -- যেন তাহাদের কোন মতে যোগভঙ্গ না হয়। আমাদের প্রতি যে ঐরপ আদেশ হইয়াছিল কেন, এতক্ষণে তাহা বুঝিলাম। এখন যে চলিয়াছি, সে এক মহানু সত্তার মধ্য দিয়া,—তাহাতে শৈতা-বোধ নাই, বা শ্রান্তিক্রান্তিও অমুভত হয় না। চারিদিকে "আনন্দরূপমমৃতম্", আর অন্তরে "তর্মিস" -এই ঋষি-বচনের সার্থকতা উপলব্ধি করা—এখন এইমাত্র কার্য্য ! অবশেষে, সেই ভুবনমনোমোহিনী যাতুকরীর দিকে তাকাইয়া, জিজ্ঞাদা করিলাম, "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে ফুন্দরি !"--কোনই উত্তর পাইলাম না। এবার আরও ছুই একখানা কাল' মেঘ নাকাশে দেখা দিল, অমনই ভাস্করও পরম-বন্ধুর মত উহাদের স্বন্ধে ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন; বুঝিবা কৌতৃহলী হইয়া জানিতে আসিয়াছেন যে, স্তৃত্ব দেশাস্তবে— প্রাচ্যদেশে যাঁহার প্রভূত-প্রতাপে জীবলোক সতত ঘর্মাক্ত-কলেবর হইয়া পড়ে, আজ তাঁহার এ সৌম্যভাব কেমন দেখিতেছি !--থাক্ সে কথা। সূর্যাদেবের স্বভাব, সকলকে চঞ্চল করিয়া তোলা ;—নতুবা তাঁর তৃপ্তি নাই—অথচ স্ঠির আরম্ভ হইতে যে নীরব-নিভূতে, একান্তে যোগসাধনা চলিয়াছে—কা'র সাধ্য আছে যে, সে সাধনায় বিদ্ন घটाय १--- जारे, अठल-अठल कानिया, अनामिकाल २३८७३ जिनि रेमलमृत्र जाग कतिरज বাধ্য হইয়াছেন, এবং তৎসংক্রান্ত যাহাকিছু, সকলেই তাঁর বিতৃষ্ণা! তা' না হইবেই

বা কেন ? দোর্দ্ধ-প্রতাপশালী লোককে বাধা হইয়া বিনীতভাব ধারণ করিতে হইলেই, আর তার প্রতিপত্তি খাটে না ;- কাজেই সেম্বানে বসবাসও তাঁ'র পোষায় না ! তার উপর অবোর যোগবল ত আছেই!



'ষ্ট্যাল্যামধ্যে ভেন'

আজিকার তাঁর এই তেজশূল্য নিরাহভাব দেখিয়া বস্তুত্বই সেই সূর্যাের সূর্যা—পরম-সূ্যাের মহতাঁ-শক্তির কিঞিং আভাস পাইয়া অন্তরে অপূর্বর আনন্দ অন্তর্ভব করিতে লাগিলাম। এমন সময় আচন্ধিতে চাহিয়া দেখি, গায়ের কম্বলখানায় সভা সভাই তুলাসম তুয়ার বৃষ্টি হইতেছে। তাইত!—এ দেশের কি এই নিয়ম, যে ক্রল ভরলভাই নফ্ট করিয়া দিবে ?—অন্তরে বাহিরে কোপাও ধারা বহিতে দিবে না ?—সব জমাট্। এবার বুঝি শোণিত প্রবাহও, এদের দেখাদেখি "যন্মিন দেশে যদাচারং" বলিয়া, জমিয়া বসে;—কিন্তু সে পায়ে পড়িতে একান্তই নারাজ্য। কোনরূপে এখন গম্যন্থানে পৌছিতে পারিলে হয়! কিন্তু সে গম্যন্থান আর কতদূর ? এর চেয়েও স্থানর কিছু আছে না কি ? যখন পথ-চলিতেই এত আনন্দ, তখন যাহার উদ্দেশে এ পথ চলা, না-জানি তাহা কতই স্থানর !—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—"কে হে তুমি স্থানর অতি স্থানর, অতি স্থানর।"—তিনি যে সৌন্দর্যোর খনি!—তাঁর ভাণ্ডার কি

সহজে ফুরায় ? মনে আবার উত্তম উৎসাহ আসিয়া জুটিল। সহসা সমতলভূমি পাইয়া অধ্যাণ শুক্রতার মধ্য দিয়া সানন্দে ছুট্ ছিল। হঠাৎ যেমন মোড় ফিরিয়াছে, অমনি যেন চমক্ ভাঙ্গিল —আশ্চর্যো স্তম্ভিত হইয়া গেলাম !—এ যে সত্য সত্যই দিব্যধাম মনে হইল—আমি কি জাগিয়া না যুমঘোরে আছি ?— চারিদিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, এমন সৌন্দর্যা ত জীবনে আর দেখি নাই! —কবি গাহিয়াছেন—

"যার থুসি ক্লন্ধ চোপে কর বসি ধ্যান, বিশ্ব সভ্য কিথা ফাঁকি লভ এই জ্ঞান। আমি ততক্ষণ বসি ভৃপ্তিহীন চোপে, বিশেবে দেখিয়া লই দিনের ক্লালোকে॥"

আজ মহাকবির নির্দিন্ট পথই অনুসরণ করিলাম। ভারিলাম, ধ্যান-ধারণায় কি এমূর্ত্তি এমন প্রকটিত হয়! ইচ্ছা হইতেছিল, যত প্রিয়জনকৈ আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখাই।—সৌন্দর্যা একা উপভোগ করায় সার্থকত। নাই—এমন দৃশ্য একা দেখিয়া তৃপ্তি নাই। দূরত্ব-জ্ঞান তথন তিরোহিত—ব্যবধান তথন বিলুপ্ত; স্মরণমাত্রই যেন সকলকে কাছে পাইলাম। কল্পনাবলে প্রিয়জন সনে যথন একই দিবা-সৌন্দর্যা উপভোগে বিভোর হইয়া আছি, এমন সময় গাড়ীগুলি এক বিচিত্র ভবনদ্বারে থামিয়া গেল! গাড়োয়ান আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া আমাদিগের অবতরণের সহায়তা করিতে আসিল! সভাদেশের—কি ধনী কি দরিদ্র, কি শিক্ষিত কি মূর্ণ, সকলেই শিশুকাল হইতেই নারীজাতির সম্মান করিতে শিথে; কোথাও ইহার বাতিক্রম দেখি নাই! আমরা কিন্তু প্রথমতঃ একটু ইতন্ততঃ করিতে লাগিলাম—সেটা অবশ্য পাশ্চাত্যদেশীয় রীতিনীতি না-জানা বশতঃ নয়—পথে আসিতে আসিতে যে হস্তে নিষিদ্ধ খাছ্যব্য হইতে আরম্ভ করিয়া, নানা অস্পৃশ্য দ্রব্য ধারণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সহসা সেই হস্ত স্পর্শ করিতে মনে যেন কেমন একটু কুণা বোধ হইল।—আর এমনটা হওয়া যে অসাভাবিক, তাহাও মনে হয় না।

তারপর যখন দেখিলাম যে, পায়ের আর স্বেচ্ছায় উঠিবার কোন উত্যোগই নাই, তখন অগতা। শুধু সে দিনের নয়,—অনেকদিনের আহার্য্যের চিহ্ন পরিলিপ্ত গাড়োয়ানের সেই রুক্ষ করের আশ্রয়ে, অবতরণ-কার্য্য সমাধা করা গেল। পরে সেই হস্তাধিকারীকে, শিষ্টাচারের অনুরোধে, ধন্যবাদ দিয়া সঙ্গিগণসহ সম্মুখস্থিত ভবনে প্রবেশ করিলাম। সে গৃহাভান্তরে সর্বাঙ্গকে সময়োচিত উতাপ দান করিবার স্বিশেষ আয়োজন রহিয়াছে দেখিয়া, মনঃপ্রাণ আখন্ত হইল।

কিন্তু আজ ত অন্তরালে বসিয়া থাকিবার দিন নয়। দুই চক্ষুর দৃষ্টি যে কোন মতেই প্রাচীর-দীমায় আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না: আজ আর মানুষের কারুকলা ভাল লাগিতেছে না। অন্তর আজ বহিমুখ। তাই পদন্বয় কিঞ্চিৎ প্রাকৃতিত ইইবামাত্র প্রকৃতি-দেবীর ইঙ্গিতে যেন অমিত-চঞ্চল হইয়া উঠিল 🕒 মক্ত-বাতায়নে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না । কেবল চলি-চলি-ভাব। খ্রীক্ষের বাঁশীর স্বরে কিশোরীর পাদপলের যে অবস্থা দাঁডাইয়াছিল, আমার পদযুগলও যেন সেই দশাপ্রাপ্ত। তাই বলিয়া কেই মনে না করেন যে, আমি নিজ হেয় পদ্ধয়কে পদ্যার সহিত উপমিত कतिएछिछ !- (म निक्तनीय व्या-म्लक्ता ताणि ना । घरतत वाधित धर्धरुष्ट इस्ता তখনও জানিনা যে ঘরের বাহিরে কি আছে। এদিকে আহার্যা প্রস্তুত, এবং অপরাহ ভোজনের সময়ও উপস্থিত। বাই বা কেমন করিয়া । সঙ্গারা কেইই ত উদর-পরিত্তি না করিয়া, কিছতেই এক পাও নডিবে না । অথচ আমার ত আর দেরা সয় না। কি করি। যা থাকে কপালে বলিয়া, প্রকৃতি-রাণার সেই ভাব লক্ষা করিয়া চলিলাম। বেশীদূর যাইতে হইল না। সেই পাওশালার পাশেই আমার ঈপিনত সকল জিনিস একসঙ্গে পাইলাম। কিন্তু সে পাওয়ার হিসাব দিই, এমন ক্ষমতা আমার ছিল না। এ কি পাওয়া। এ পাওয়া চক্ষুকে তপ্ত করিল, মনকে মুগ্ধ করিল, চেতনা বাড়াইয়া ভুমানদের আসাদ জানাইল। এদেশে আসিয়া অবধি কত আধারে কত আকারে त्य अनलु लीलामत्यत कल लीलार्ट (प्रियाम, लात मःथा। नार्ट : किसु बाक गार्ट। (पिथलाम,--- हेश) (यन लीलामर्यंत मननर्भक्ष लीला-निश्ह।

এই পর্বত-পরিবেপ্তিত প্রদেশে ত যথায় তথায়ই ব্রদ পড়িয়া আছে, স্কুতরাং শুধু স্বর্ছৎ একটি ব্রদ রহিয়াছে, একথা বলিলে এ স্থানটির কোন বিশেষদ্বেরই পরিচয় দেওয়া হয় না; অথচ কেবল পাঠকপাঠিকার কল্পনার হাতে ইহাকে ছাড়িয়া দিতেও মন চায় না!—যদিও কল্পনার ধারণায় আদে না, এমন পদার্থ বড় একটা নাই; কিন্তু এমন মোহন-মধুর-বিচিত্র-সৌন্দর্য্য-সমাবেশ বুঝি কল্পনারও অতাত! ব্রদে জল থাকে, এবং স্থানমাহাত্মো তাহা জ্বমাটও হয় জানি, কিন্তু এমন ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র বর্ণ, এমন গুণের পার্থক্য, আর এত অধিক রসের প্রকর্ষ, সর্বত্র থাকে কি ? তাই বলিতেছিলাম, কল্পনায় ঠিক ইহাকে আয়ত্ত করা যায় না!—কোন কালে এ জ্বলাশয়ে কেবলই স্বচ্ছ

সলিল ছিল, অথবা ইহা নিরবচ্ছিন্ন নীহারে আবৃত থাকিত কি না— আজ দেখিয়া তাহা নিরাকরণ করা স্থকটিন! এককালে যে চতুপ্পার্শস্থ হিমাদ্রি-শ্রেণীর হিমানীনিচয় বিগলিতধারায় প্রবাহিত হইয়া ইহারই উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল,—এই হুদ যে ভাহারই পরিণতি—আজও হাহার বহু নিদর্শন বর্তমান। কিন্তু হাহারা এখানে আসিয়াও শৈত্যের প্রতাপ হইতে নিক্ষতিলাভ করিছে না পারিয়া, মেন যেখানে-সেখানে পড়িয়া আতঙ্কে নিম্পন্দ—হাত্টেহতা হইয়া পাষাণবৎ পড়িয়া আছে। আবার কোথাও, মেন আপনাদের অন্তর্জালা নিরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া, এই পাষাণ ভেদ করিবার উপক্রম করিতেছে। কোথাও আবার ফাটে-ফাটে-ফাটেনা গোছ হইয়া রহিয়াছে। তীক্ষরশার করজালকে এরাজ্যে সহতই সংযত রাখিতে হয় বলিয়া, তিনিও এতদঞ্চলে নিক্ষিয়—স্তর্ক! নচেৎ এমন স্থিপ্ন কোমল তুয়ারকে চির-পাশ্বাণে রূপান্তরিত করিয়া রাখিবার সাধ্য ছিল কার ?

এদিক্ ছাড়িয়া যখন সেই হদের অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম, নীল-নিভ কি দেখা যাইতেছে। উদ্ধেল দিগুলয় প্রাস্ত্র--আকাশের নীলিমা বাতীত এ বর্ণ ত এরাজ্যে অন্মত্র নয়নগোচর হইবার কথা নয়।---তুষারে আকাশ প্রতিবিশ্বিত হইলে ত ওরূপ দৃষ্ট হইত না! ও যে সক্ষসলিল-ক্ষেত্র! কোনু উত্তাপ তবে এ পাষাণ বিগলিত করিয়া জীবনে পরিণত করিল! নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ভূধরগর্ভস্তিত কোন গুপ্ত-রহস্য নিহিত আচে ৷ এই আধ-ধবল, আধ-শ্যামল শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ত আর আশ মিটে না।—এ কি মাধুনা।—কাহার মধুরিমার এ প্রতাক্ষ প্রকাশ—এ জাজ্জলামান বিকাশ! তথন মনে পড়িল,---আজ যে আমরা এই অমরধামে এই মাধুধাামূত পান করিয়া ধন্য--কুতার্থন্মন্য হইবার আশারেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি। আহা ! কতদিক্ হইতে, কত স্ফুপদার্থে, কত কৌশলে এই নিরবচ্ছিন্ন নিরব্য — মাধুরাধারা ঢালিয়া দিতেছে ৷ আমি দুইটি মাত্র চক্ষু লইয়া কেমন করিয়া তাহা উপভোগ করিব ? একেই পোড়া নয়নযুগলের শক্তি অতি ক্ষাণ, তাহাতে আবার অঞা আসিয়া সময়ে অসময়ে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, সে যে যুক্তি মানে না, নিষেধও শোনে না। হায়! আজ চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইলাম। সতৃষ্ণ হইয়া—পেয়সমুখীন, সন্নিহিত থাকিয়াও—গাঁথি নিজ আকুল পিপাসা মিটাইতে পারিল না। আজ বুঝিলাম, দিব্যধামে আসিয়া, দিব্যচক্ষ্-সম্পন্ন না হইলে, সকল দিব্য-বস্তু-দর্শন সম্ভবপর নহে। অমৃতলাভ করিলাম---কিন্তু সেবনে পরিত্ত্ত হইতে পারিলাম না—শুধু পাওয়ায় ত অমর হওয়া যায় না। আমরা

যথন অমৃতের সন্তান, তখন অমৃতে ত আমাদের অধিকার আছেই, কিন্তু হায় ! পানের রীতি জানি না---শিখি নাই যে ৷

"ন ৭এ জ্থোং ন স্তথা চিন্তা, ন ছেযরাগো ন চ কাচিদ্ ইচ্ছা।" এমন পান-পাত্র সঙ্গে আনিয়াছি কি ? স্ততরাং, "টেকির সংগ গিয়াও ধান-ভানা" ভিন্ন, আর কি হইবে।

এইরপে বাহিরে যখন নারব নিস্তর ভোজের ব্যাপার চলিতেছিল, তথন ঘরের ভিতরে আসিয়া তাহার বিপরাত দেখিলাম। এখানে সমুঃ অপ্সরাগণ সহস্তে স্তথা বর্ণটন করিতেছেন। ইহারা সপ্তস্থোদর। স্থুক্ষা হইতে স্থুক্ত করিয়া তালিকা মত, নিপুণতাসহকারে পরিবেষণ করিয়া যাইতেছে। ইহাদের পরিধেয়-বস্ত্র অভীব শোভন ও পরিচছন এবং চেহারাও বেশ প্রসন্ন শুনিলাম বেশভ্যাবিষয়ে নরওয়েবাসীরা সকলেই য়ারোপীয়াদিগের অন্ধুকরণ করিয়া থাকে কেবল পরিচারিকার দল নাকি অজ্ঞাবধি ভাহাদের স্বদেশের পরিচছদের ম্যাদে। রক্ষা করিয়া চলিতেছে। ভাহাদের পরণে একটি সাদা ঘাঘরা, আর গায়ে সাদা জামার উপরে জরার কাজ করা, লাল মকমলের একটি জোয়াক। সন্দের সুইপাশে সুইটি বেণী লম্মান আর মন্ত্রকাপরি একটি লেসের টুপি বতুমান। স্বাস্থ্যের প্রতিমৃত্তি বলিয়া ইহাদের গওম্বল আরক্তিম, আর রংটি যেন ছবে আলভায় মিশান। নেত্যুগল নাল-পাটল, আর কেশকলাপ কনকোজ্জল, ভাষাতে এই সুকৃচি সম্পন্ন বেশ বিরচনা, আমাদের চেথে কেমন একট हमका लागावेश फिला। जामता त्यम् अत्मत फित्क अकपत्रहे छाविश आहि, अत्मत চক্ষত তেমনই আমাদেরই মুখের উপর পড়িয়া আছে। ভাহারা পরিবেশণের স্বলে ঘ্রিয়া ফ্রিয়া কেবলই আমাদিগের দিকেই আসিতে লাগিল। তথন বুঝিলাম যে, আমরা এ দেশে আসিজা, যেমন একদিকে দর্শক, তেমনই আর একদিকে দর্শনীয় পদার্থরূপেও পরিণত হইয়াছি।

এবার প্রস্থানের আয়োজন। কে বলিতে পারে, হয় ত জন্মের মত এই "Lake Dyupvand in Merock" এর লালাগেলা সাঙ্গ করিয়া বিদায় লইলাম। বিদায়-কালে শুনিলাম, এই সপ্তভাগিনীর জননীই নাকি, এই পাতশালার প্রাধিকারিণী। প্রতি বৎসর তিনি এপ্রেল মাসে কত্যকাগণ সহ এখানে আগমন করিয়া সেপ্টেম্বর মাস পর্যান্ত আপন কার্য্য সাধন করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। তখন আর এখানে থাকা চলে না, বরুষ্ণে সব চাকিয়া যায়।

এখন যার গাড়ীতে চড়া। এবারে আবার সেই আদবকায়দান্ত্রস্ত, চুইটি প্রানস্ত হস্ত প্রসারিত হইল। এবার হস্তদ্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে, আর আমাদের পূর্বেরর মত দিধা-জড়িত ভাব নাই। ভাবিলাম, তাইত। "রূপেতে কি করে বাপু। গুণ যদি থাকে।" হউক না অমস্থণ অপরিচছর,—বিপল্লের বন্ধু ত বটে।

সকলেই বলিয়া থাকেন, ওঠায় আর নামায় স্বৰ্গ মত তফাৎ: সেটা কেবল কথার কথা নয়, কাজেও তাই। ওঠায় অনেক সময় অত্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়, নামায় তাহা না হইলেও চলে। নামার মুখে অশ্বগণ, তাহাদিগের চালকদিগকে আরোহাদের পশ্চাতে আপন আপন স্থানে বসিতে অনুমতি #ল কেন না স্বৰ্গ ছাড়িয়া মট্যে নামিতে তারা নিজেরাই বেশ পটু। তবু যদি "নাম্কা ওয়াস্তে" একটা লাগাম রাখা দরকার হয়, তাতে তাদের আপত্তি নাই; কিন্তু সে লাগাম ঢিলা রাখা চাই। হ'ক্ না হ'ক্ কেইবা এ সংসারে কেবল চালকের চালমত চায় ? গাড়ীতে বসিয়া, পরোক্ষ আর সমক্ষের ভেদবিচারে মনটা বাস্ত রহিল। ভাবিলাম প্রতাক্ষের মহিমা আর কতক্ষণ। দেখিতে দেখিতে ত সকলই স্মৃতির ভাণ্ডারে স্কুপীকৃত হয়। স্মৃতিও আবার কয়দিন পরে কিছ্ চাপা দেয়, কিছ্ ছাঁটিয়া ফেলে, এবং যাহা সার মনে করে, তাহা ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখে। কিন্তু এই সার বোঝা লইয়াই যাহ। কিছু বোঝাপড়া, যতসব বিবাদ-ঝগড়।। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে চাহিয়া দেখি, চারিদিকে কেমন একটা হুট পাট লাগিয়া গিয়াছে। অশগুলি কেবলই সর সর ছাড ছাড ডাকহাঁক করিতে করিতে চলিয়াছে। তা পথ সরে ত পাহাড় ছাড়ে না, পাহাড় ছাড়ে ত, শৈলরাজি শোনে না, ভারি মুক্ষিল। সত্যি এদের অতিথিসংকারকে বলিহারি ঘাই। আমরা তথন ইহাদের শিফ্টাচারে মহা তৃষ্ট হইয়া, আমরা যে নিতান্তই কুক্ কোম্পানীর হাতে বাঁধা আছি, সে কথা জানাইলাম; আর বুথা পথশ্রম স্বীকার না করিতে করযোড়ে অনুরোধ করিলাম। তখন সজ্জনের মত ইহারা অগত্যা বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন দেখিয়া, ভাতুরাজ ভারি খুসা। এমন তেজস্বী জনের কি আর নিস্তেজ নিরীহের মত থাকিতে ভাল লাগে ? বাকি রাস্তা তিনি বেশ একজন মুরুবিবর মতই আমাদের সঙ্গে সজে চলিলেন। আমরাও পুরাতন বন্ধুকে পুনরায় পূর্ব হালে পাইয়া পরম প্রীত হইলাম।

বাসস্থানে আসিয়া নিতা নৈমিত্তিক সবই চলিল, সবই মিলিল, কেবল কারও কারও মনের সন্ধান পাওয়া গেল না। বুঝি বা সেটা সেই স্বপ্ন-রাজ্যে পড়িয়াই হিমসীম খাইতেছে। শ্রীরটা এক রকম চৈত্যুরহিত হইয়া আরাম-কেদারায় পড়িয়া আছে। তা যার যাবার তার গিয়াছে, অন্যের অত মাথাব্যগায় প্রয়োজন কি প

এখন হইতে নাকি নতন নতন স্থান দেখিয়া আর বারদিন পরে লণ্ডনে পৌছিব, এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। যত দক্ষিণে ফিরিতেছি, ততই শীত কমিয়া আসিতেছে, সার সন্ধকার দেখা দিতেছে, দস্তর্মত সন্ধাকেও পাওয়া যাইতেছে।

বিজ্ঞাপনের গালিকামত সাজকার যাবার জায়গার নাম Trollhattan. সেখানে এক প্রখ্যাত প্রপ্রবণ আছে। ঘাটে আসিয়া রেলগাড়ীতে চড়িয়া যাইতে হইবে। যাই আমরা আসিয়া, আমাদের নিদ্দিট বাপ্লায় শকটে আরোহণ করিয়াছি, অমনই সে গা ঝাড়া দিয়া ছুট দিল। আমাদের দেশের মত এদের ১ ভয়ে ভয়ে চলা নাই।



টুলহাটান

ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল যাওয়া চাই। গাইছ মহাশ্য আমাদের সদ্ধী হওয়াই সঙ্গত মনে করিয়া আমাদের গাড়াঁতেই আসিয়া বসিলেন। কুবেরের ঐপগ্যকেও আমরা অভিক্রম করিয়াছি, হয় ত বা ভাহার অন্তরে এ বিশাস বন্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীর মনের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে উভয় পক্ষকেই ভারি ভোগায়। গাঁরা দূরদেশভ্রমণে বাহির না হইয়াছেন, সে তুঃখ তাঁদের বোঝান সন্তব নয়। সে বেচারা আমাদের অবগতির জন্ম হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া কত যে নিবেদন করিতে লাগিল, সে সব স্মরণ রাখিতেও শক্তির প্রয়োজন দেখিলাম। এইরূপ প্রহরেক এক ভরকা প্রলাপের পর, আমরা যেন নিস্তার পাইলাম। গাড়ী থামিয়াছে, লোকজন নামিতেছে

এবং হাঁ করিয়া দেখিতেছে, কোণা হইতে বা সেই প্রায়াত নির্নারিণা নামিয়া আসিতেছে ? তথন আমাদের পণপ্রাদর্শকের নিকট শুনিলাম যে, সে নাকি এখনও আরও ঘণ্টা আধেকের পথ বাকি। ফের ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া। আবার গাড়ীর ঘড়ঘড়ী, এক পান্তপুরীর পুনর্দর্শন, তন্মধ্যে প্রবেশ এবং পরিবেষণের ভড়াভড়ি, তৎসঙ্গে কাণে শোনা সেই মহা বারণার ঝরঝরি, তারপর সকলে উদরজালা সম্বরণ করিয়া, পদন্বয়েই ভর দিয়া, বেশ একটু তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়া এক স্তুন্দর সেতৃবন্দের উপরে দাঁড়াইলাম। এই টুকু আসিতে চুই চক্ষে কি দেখিলাম, কিছু জ্ঞান নাই। জানি কেবল একটা নারব নদা আমাদের সঙ্গে চলিয়াছিল। খানিক পরে হঠাৎ তার ভাবগতিক বদ্লাইয়া গোল। কি মনে করিয়া সে ক্ষণেকের জন্য তার তীরস্থিত তক্তরাজির অভান্তরে লুকাইয়া রহিল—তারপর একেবারে এই উন্মন্ত অবস্থায় আসিয়া দেখা দিল। এ কিসের



**छेल्डाछारमञ्जू मौत्रव मही** 

উচ্ছ্যাস ! কে একে এমন পাগল করিয়া দিল ? প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর সে যখন আপন মনে আত্মকাহিনা কহিয়া যাইতে লাগিল, তখন কাণ পাতিয়া শুনিলাম যে, সে অতি উচ্চকুলোদ্ভবা, কোন শৈলেখরের আত্মজা। শৈশবে বড় স্থথে পালিতা, নিশিদিন পিতামাতা ছহিতাকে আপন বক্ষে আঁকড়িয়া রাখিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। বড় ভয়, পাছে কোণাও গেলে হারাইয়া যায়, তাই ঘরের বাহির হইতে

দিতেন না। সর্বদাই বদ্ধাবস্থা। খেলার সাথা সঙ্গাঁ অনেক জুটিয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ এক আঞ্চিনার মধ্যে যা কিছু আমোদ আহলাদ করা। এনে যখন সে শৈশব ছাড়িয়া কৈশোরে পদার্পণ করিল, তখন আর তার এসব শিশুখেলা ভাল লাগিল না। যখন তখন তার গণ্ডলল বহিয়া ছ'চার ফোঁটা চক্ষের জল গড়াইয়া পড়ে, আর ভাবে, এভাবে দিন কেমন করিয়া কাটিবে। পিতা দেখিলেন, সন্তানের অবস্থা শোচনীয়, মায়েরও আর পায়াণে বুক বাঁধিয়া থাকা চলে না, তাঁর বক্ষ বিদার্গ হইতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া কলাও এদিক্ ওদিক্ একটু আধটু উকিম্'কি দেয়। কিন্তু একে রাজার ঝি, তাতে এতকাল এক রকম বন্দা; এই বন্ধুর ভূমিতে বেশা দূর পা চলে কি থু একটু চলিতেই পম্কিয়া দাঁড়ায়, আর চারিদিকে চায়। আশে পাশের সঙ্গিনীরা



ট্রহাটানের নদীর উন্মন্ত অবস্থ।

আসিয়া তখন হাতে ধরিয়া লইয়া যায়। এই ভাবে সে দিন কটোয়। একদিন কেমন উন্না হইয়া, পিতার পায়ে পড়িয়া লুটালুটি, আর মায়ের বজে পড়িয়া কাঁদাকাটি,—"আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি আর ঘরে রইতে নারি। আমায় ডেকেছেন আমার জীহরি।" কিশোরার কাণে যখন প্রিয়তমের ডাক প্রথম পোঁছায়, এবং সে ডাকে প্রাণে সন্ত প্রেম জাগায়, তখন সে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে না, ভালমন্দ বোনে না, যুক্তিতক মানে না। তার মুখে শুধু এক বুলি "ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে।" মা বাপ তখন নিরুপায়, সাধামত ভাহারই কণায় সায় না দিলে, হিতে বিপরীত হইয়া যায়, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগনিষ্ঠ জনকজননা, শান্ত সমাহিত চিত্তে—সন্তানের

শুভ কামনায়, নারব নিশ্চল থাকিয়া, তাহার যাত্রায় অনুমতি দিলেন। এ যাওয়া যে সে যাওয়া নয়! একেবারে জন্মের মত জন্মস্থান হইতে বিদায়, আর প্রত্যাবর্তন নাই। তবে অন্তরের যোগ । সে ত থাকিবেই। এ যোগাযোগ ভিন্ন এই সরল কোমল প্রাণে এত বল যোগাইবে কে ? মায়ের নার্ডী ছাড়িয়া সন্তানের পুষ্টি কোথায় ? ক্ষুণ্ণ মানে ক্ষ্যা পোল লইয়া সে বালিকা বিদায় হইল। সঙ্গে স্বন্ধনগণ প্রহরী চলিল। জ্ঞানে যখন সে রাজ্যের সামা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল, তখন পর্বতরাজ ছুহিভার পিত্রালয় পরিভাগের বাতা এবণে কৌভুহলা হইয়া, কত কত ভরুণী গিরি-তর্মিকণী তাহার সঙ্গ লইল দেখিয়া, শৈলস্বগণ সকলেই সসম্রুমে সরিয়া পড়িলেন। কেন না অকারণ, কুল-কামিনাগণের পথ-অনুসরণ, ভাঁচারা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ আচরণ বলিয়া জানিতেন। মাতা ধরিত্রার হাতে ইহার সংরক্ষণের ভার রহিয়াছে জানিয়া, তাঁহারা আর কোন উদ্বেগ অনুভব করিলেন না। এই যে অজানা, অচেনা পথ দিয়া (স চলিয়াছে, কিছতেই তার ভয় নাই—ক্রমেপ নাই। মথে কেবল—"সর সর---পথ দাও" "আমায় কেহ বাধা দিতে আসিও না কেহ আমায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না"। এখন সার তার ক্ষাণ দেহ কুদ্র প্রাণ নাই। প্রেম তাহাকে ক্রেমেই ফুটাইয়া তুলিতেতে তার শক্তি বাড়াইয়া দিতেছে। তাহার এই উদ্দাম রূপযৌবনে বিমুগ্ধ হইয়া, কোথাও বুষক্ষন্ধ কোন উপল্পণ্ড, বুক পাতিয়া তাহার পথ রোধের চেফ্টা করিতেছে, দেখিয়া, গরবিণী অমনই পাশ কাটাইয়া, তাহার আশার বাসায় বালি ছড়াইয়া দিয়া, অটুহাসি হাসিয়া চলিয়াছে। কোথাও আবার কোন সাহসী সেতৃবন্ধে এ যাত্রার বিল্প ঘটাইবার নিমিত্ত দৃত্পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জানে না যে, প্রেমময়ী, সর্ববিদ্ববিনাশন সেই প্রোম-মহাজনের আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিন্তু এবারে অনুনয় বিনয়, এখানে গরবের কাজ নয়, "নম হৃদয়ে নয়নেরি জলে" লতার মত বেড়িয়া বেড়িয়া চরণ চুমিয়া ভিক্ষা চাহিতে হইবে, তবেই পথ পাওয়া যাইবে। "শরণাগত জন ক্ষুদ্র হইলেও উচ্চাশয় ব্যক্তি তাহাকে কখনও বিমুখ করেন না" এই মহাবচন শৈল্কার স্মরণে ছিল। এবারে দ্রুতপদ-সঞ্চালন। বাধায় বাধায় সব গতিরই নাকি বেগ বাড়ায়, তারপর আরও আনন্দে মাতায়। এবারে উচ্ছু সিত প্রাণ কুল ছাপাইয়া উঠিতৈছে, তথন তীরভূমিও আহলাদে আটখানা হইয়া ইহারই গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। আবার আগুয়ান। পথে পতি-দর্শনে পরাম্মখী কএকটি তুর্বলা গিরিবালা, তাহাদের বিরহকাতর শীর্ণদেহকে ভূগর্ভে বিলীন ক্রিতে যাইতেছে দেখিয়া, উদারচেতা এই রাজস্থতা, উহাদিগের প্রিয় সম্মিলন ঘটাইবেন বলিয়া—প্রতিশ্রুত ইইলেন, এবং সম্নেতে ডাকিয়া লইয়া, আপন বক্ষোমানে স্থান দিলেন। কারণ আপন প্রিয়তমকে বহুবল্লভ দেখিতে, যথাপ প্রিপরায়ণার প্রাণে দেষহিংসার লেশ থাকে না, মান অভিমান স্থান পায় না, বা তার একনিষ্ঠারে প্রতিষেধ জন্মায় না। বরং সপত্নীজন দ্বারাও য়ৈ পতি সেবার সার্থকতা অনুভব করা সম্ভব হয়, তাহা আপন জীবনে প্রতিফলিত দেখাইতে চান। বুঝি বা এতদ্রশনেই সেই মহানুভব মুনিবর, তৃহিতা শকুন্তলার প্রতি "কুক প্রিয়সখার্তিং সপত্নজনে" এই সারগভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই ভাবে কল্লোলিনী, দলে বলে কলেবর বাড়াইয়া মহোল্লাসে উদ্ধান্যে ছুটিয়াছে। সম্মুখে এক ভয়ন্তর গিরিগহরর, ইহাদিগকে গ্রাস করিবার অপেক্ষায় আছে দেখিয়া, স্নেইশীলা ধরিত্রী আপনার স্থানিশাল ক্রোড় বিস্তার প্রবৃধক ইহাদিগকে বিনাশের পথ হুইতে রক্ষা করিলেন। ইহারতি পথশ্রমে ক্লান্ত হুইয়া তথ্যদো শ্যান রহিল। তাই ইতঃপুরের ইহাদের সেই নীরব প্রশান্ত ভাব দেখিয়াছিলাম। অকস্মান্ত এ মূর্ত্তি কেন প্রস্থাকামল ক্লোড় ছাড়িয়া আসা কেন প্রাইত। প্রেমে পাগল প্রাণকে কোন



রম্ধ্ডাল

জননী উৎসক্তে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছেন ? যেমন ক্রোড় ছাড়া, আর অমনই পাষাণের গায়ে পড়া- তথন দিখিদিক জ্ঞানহারা হইয়া একগতির মুখে আপনাকে ঢালিয়া দেওয়া। এ গতির গতিবিধি জানা নাই, তবু চলা চাই। সে তিমিরাচ্ছন্ন বিকট মুখব্যাদান দেখিয়া, কখনও ভয়ে গ্রথর, ত্রাসে জড়সড়, আবার অভিমানে খরতর, দৃঢ়ভায় মহত্তর কখনও বা বিষাদে ছলছল, উচ্ছ্যাদে উচ্ছু ছাল, আনন্দে টলমল, বিশ্বায়ে চল চল ভাব! এদিকে গিরিগুহার ধারণা ছিল যে, তরলমতি অবলা-জাতিকে সে অক্লেশে কবলসাৎ করিয়া রাখিতে পারিবে; কিন্তু কার্যো তার বিপরীত দেখিল। সময়ে যাহাকে সামাত্য গণ্ডু মের মধ্যে পূরিয়া রাখা যায়, অবস্তাভেদে তারই আবার ছুইছয় প্রাক্রম প্রক্রম পায়। বিশেষ প্রেম ধ্র্যম ধ্র্যম মনে জাগে, তখন দুর্বলা তরলা জনে, কিই না অসাধ্য সাধন করিতে পারে; হাহা জগ্রহুনেই জানে। এই যে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া ঝাপটিয়া পড়িতেছে, আর সেই গুহার গণ্ডস্থল লওভও করিয়া দিয়া, চণ্ডা হুঁ হুঁ শব্দে ঝটিতি চলিয়া যাইতেছে; কৈ এর গতিরোধে কাহারও হু ক্ষমতায় কুলাইতেছে না। আজু গিরিগুহা দেখিলেন, যে হাল্কা পালেও যথন দম্কা হাওয়া লাগে, তখন তার তড়িহ-গতি সামাল করা কেবল সামর্থোর কাজ নয়। অতএব কিংক ইবাবিস্টু ভূধর-গহরর, সংগ্রামে ইস্কল দেওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। তখন কলনাদিনা কলকণ্ঠে ভাহার স্থৃতিবাদ করিতে করিতে প্র চলিল। শুনিলাম, এ রাজ্যে নাকি সচরাচর, সরিহপতি স্বয়ং আসিয়া নিকটন্ত্রিনা প্রণ্যিনীগণের



রম্প্ডালের দিতীয় দৃখ্য

সহিত সাক্ষাৎ করেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর ফিয়ড্কেই ইহাদিগের আনয়নের ভার দিয়া থাকেন। আমরা তখন ফিরিয়া গিয়া এই প্রিয়-সন্মিলন প্রত্যক্ষ করিব,— সংকল্প করিলাম। ফিয়ড্বেচারার ঘাড়ে আজ বোঝা ভারি। একে আমরা এতগুলি নরনারী তার বক্ষের উপরে ত আছিই, তাতে এত সব স্থাসমেত শৈলকুমারীও সঙ্গে। দেখিলাম, দূর হইতে চিরবাঞ্জিত বল্লভের দর্শনিমাত্র সেই প্রেমবিহ্বলার নবান প্রাণ্ সমগ্র মাধুয়া-রসের আতিশয়ে যেন সংজ্ঞাহারা, আর স্থল্লবর ফিয়ড্ অমনই হস্ত-প্রসারণপূর্বক, উভয়পার্ঘব তী কৌতৃহলা মহাধর দর্শকমগুলাকে যেন বলপূর্বক সরাইয়া দিয়া, আপনি তাঁহাকে সস্থানে আপন বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন। আর আর সামন্তিনারা মন্তর-গমনে তাহার পথ অনুসরণ করিতেছে। তারপর ইহাকে প্রিয়স্থার অক্ষশায়িনা করিয়া দিয়া আপনি অদৃশ্য হইলেন। সেই অক্ষম্পর্শে সিক্ষুরাজ কি বলিতেছেন—

"তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিম্চে<u>ঞ্</u>যিগণঃ।"

আর শৈলস্কার "মনঃ সান্দ্রানন্দং স্পৃশতি কটিতি একা প্রমন্" একেবারে চিন্নায়ে লয়। ভাবিলাম, এ দেখা হ শুধু দেখা নয়, কত শেখা। আজ দেশভ্রমণের স্থ্ সার্থিক মনে হইল! এজন্ম এই অর্থ-বায়, আর অনর্থিক ভাবিতে পারিলাম না। এমন ভাবে সেই মহান অস্তিরে আপনাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে, কেবল প্রোমিক ভক্ত বৈক্ষব ক্রিগণ্ট পারিয়াছিলেন। ভাই রস্ক্ত ক্রিছড়ামণি

> "চভাঁদাস কহে, সে ভ এক হয়ে হয় বা না হয় ভিঞু। বিরলে বসিয়া ভ্ল'মিশাইয়া গড়ল একই ভলু॥"

নয় ত এমন কথা আর কে বলিতে পারে গ

পরদিন (Romsdal) রম্সভাল নামক স্থান পরিদর্শন। প্রাতেই হাস্থবদনে আর এক ফিয়ড্ ভাইয়া আসিয়া হাজির। আমাদিগকে তার জন্মভূমির চারিদিকের যা-কিছু শোভা-সম্পদ, দেখাইবেন বলিয়া, নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদের বিপুল যানকে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্ববক তার অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন। পথে ছোট বড় কতক-গুলি দ্বীপ গ্রাম্যবধূদের মত জলে গা ঢাকা দিয়া, মাথা তুলিয়া—লালাভরে এই অজ্ঞাতকুলশীল জলযানকে নিরীক্ষণ করিতেছিল;—দেখিয়া সে, চতুরালা করিয়া, উহাদের মাথায় জল ছিটাইয়া দিয়া একটু রসিকতা করিল। এন্থলে বলা বাহুল্য যে, আমাদের মতে ইনি "শি" নন,—"হি," স্কুতরাং এ মতিভ্রমে ইন্ধ-বন্ধল হাসিবেন না!

किन्नु काञ्चान मार्ट्स्वर, এ বেয়াদবি বরদান্ত হইল না; তিনি এর কাণ মলিয়া দিয়া, একে অস্থা পথে লইয়া চলিলেন। আমাদের ফিয়ড গাইড এই কাগু দেখিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। তার পর থেকে আর সোক্ষা পথে যাওয়া নাই। খুরিয়া ফিরিয়া কোথা হইতে কোথায় যে চলিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কখনও দেখি তুক্ত গিরিশৃক্ত মাথার উপরে, আবার কখনও ক্লেবল ঘন ভরুরাজি পথের তুই ধারে। এই ভাবে ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হইতে 🕏 গিলাম, ততই চারিদিকের শ্রামল শোভায়, আর ফিয়ডের জন্মভূমির নীলাভায়, চক্ষু যে এক অপূর্বব প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, যদি স্বয়ং ভগবানের 🕏 খনও মঠ্যধামে অবতরণ আবশ্যক হয়, তবে এমন স্থানেই হইবে নিশ্চয়। এবারে পারে যাইতে আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, ফিয়ড্ মহাশয়, আমাদের বৃহত্তরীকে তার আঁড়ৎ-গতিকে একটু সামাল করিতে অমুনয় করিলেন: কিন্তু অভ্যমনস্কতা তার এক শ্রীস্ত দোষ। কেহ হু স না করিয়া **দিলে. कथन यে कान जभार्य भिग्ना जमार्य धार्मी विमर्द्धन एम्य-- छात्र एय्याल** हे নাই। একা হইলে ক্ষতি ছিল না. কিন্তু সৰ্ববদা বহু লোক-লক্ষর লইয়া চলাই যে তার ব্যবসা। এস্থলে সেই আবার যখন সকলের ভরসা, তখন অমন হাল-ছাড়া গোছ চলা চলে কি ? ভাগ্যি কাপ্তান হেন বিচক্ষণ জন,— সদাই এর তত্ত্বাবধানের ভার লন, তাই বিপত্তির দিনেও এর বাঁচিবার আশা থাকে।

দূরে যাইতে হইবে না বলিয়া, পারে আসিয়া আর গাড়ীঘোড়ার বড় একটা হাঙ্গামা দেখিলাম না। সথ রক্ষা করিবার জন্ম কেবল, তুই একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

এখানে একটি নরওইজীন্ পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমরা একখানা পরিচয়-পত্র সঙ্গে আনিয়াছিলাম। একটি গাইড্ও সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাকে ঠিকানা বলাতে, সে একখানা গাড়ী ডাকিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়া, ঠিক সেই বাড়ীর সদর দরোয়াজায় হাজির করিল। আমাদের নাম লেখা কার্ড পাঠাইবামাত্র একটি তরুণবয়স্কা রমণী আসিয়া সাদরে আমাদিগকে ঘরের ভিতরে লইয়া গেল। মেয়েটি দেখিতে যে বড় স্থুন্দরী তা নয়, তবে তার স্বভাবের একটি মাধুর্য্য যেন সকল মুখে কৃটিয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দর্শনেই সে আমাদিগকে কেমন একটু আপনার করিয়া কেলিল। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে সে এমনি মিষ্ট স্বরে কথা বলিতেছিল যে, ভাল ইংরাজী বলা মুখের কথায় আমাদিগের মনকে এতদিন এমন মুগ্ধ করিতে পারে নাই। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বুঝিলাম যে, এর মা বাপ নাই, পুরুতাতের সঙ্গে থাকে;

তাই এর প্রতি আরও মায়া হইল। ঘর-বাড়ী ভারি ফিট্ফাট্ দেখিলাম। সে একাই সব তত্ত্বাবধান করে। আমাদিগকে 'ইন্ডিয়া'র বিষয় কত কি প্রশা করিল এবং আমাদের উত্তর শুনিয়া---সে দেশ দেখিবার জন্ম ওৎস্থক্য জানাইল: কিন্তু সে আশা যে কোন मिन अर्थ दहेवात नय, जाख तम खात—विना । जात्रभत, खामता किकामा कतिनाम, "আচ্ছা, বল দেখি তোমাদের যদি দৈবাৎ ঘড়ী বন্ধ হইয়া যায়, তবে তোমাদের বেলার ঠিক পাও কি করিয়া ?" মৃত হাস্থ করিয়া সে উত্তর করিল, "তা কি জানেন, আমরা কাজ-সারা দিয়া সময়ের ঠিকানা করি। ঘড়ীর কাঁটার মত আমাদের কাজ চলে: কাজেই ঘড়ী দেখিবার দরকার হয় না। এই আলোর ক'মাস আমরা চুই তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমাই না। তারপর যখন অন্ধকারের দিন আসে, তখন আমাদের বাকি ঘুমটা পোষাইয়া নেই। তখন যদি আমাদের প্রবস্থা দেখেন ত' আপনাদের সুঃখ হবে। সকল সময়েই কৃত্রিম-আলোর সাহায্যে ঘরের বাইরে যাইতে হয়। তখন লোকজনের সঙ্গে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করা ভারি 'ছুর্ঘট হইয়া পড়ে। তাই যে যার বাড়ী বসিয়া, নিপুণ কাজে দিন কাটায়। গাডীঘোডা তখন রাস্তায় চলিতে পারে না। পায়ে চলাও দায়, কেন না তুই চার ফুট বরফ রাস্তায় সর্ববদা থাকে, কখনও আবার তার চেয়েও বেশী। তাই Sledge নামক একরকম কাঠের গাড়ী হরিণে টানিয়া যায়—তাতে ক'রেই নেহাৎ যাদের ঘরের বাহির না হইলে নয়, তাদের কান্ধ চালাইতে হয়। তথন গৃহপালিত জীবজন্ত কেহই চরিয়া খাইতে পায় না, সব ঘরের ভিতরে বাঁধা : আর এদের ছমাসের খাতোর যোগাড় আগে হইতেই রাখিতে হয়। আমাদের খাওয়ার জিনিষ তথন किड्रे भिटल ना। शिकादात পশুপक्षीत भारत जून पिया शुकारेया त्रांचि। यटवर्षे यत. রুটীর জন্ম মজুত রাখা চাই; আর আলু ত অপর্যাপ্ত রাখিতেই হয়। তাজা কোন দ্রব্য খাওয়া, তখন আর আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। এই যে এত সব শস্ত দেখিতেছেন, এর চিহ্নও থাকিবে না : এই সবুজ রঙই আর দেখা যাবে না। জুন হইতে সেপ্টেম্বর অবধি. আমাদের যত কিছ স্থমসুবিধা সব তখন যাবে। তবে বিধির এমনি মঙ্গলবিধান যে. এই তিন মাসের ভিতরই শস্ত বোনা, পাকা, কাটা সব শেষ করা যায়।"--বলিয়াই আমাদের লইয়া সে ঘর হইতে হল ঘরে বাইবার জন্ম উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমরাও ধীরপদে তাহার পশ্চাৎগামী হইলাম। সে ঘরে অনেক দ্রবাঞ্চাত বেশ বিশিষ্ট মত সাজান ছিল। তার ভিতর হইতে একখানা পুরাণ পাছকা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের কাছে আসিয়া বলিল---"জানেন :--এইটি আমার বন্ধপ্রতিভামহীর পারের পরিত্যক্ত চিহ্ন বলিয়া এত যত্নে রক্ষা করিতেছি, ইহা দেড়শত বৎসরের পুরাতন"। আমরাও তখন, সেই বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে সম্মান জানাইতে, উহা হাতে ছুঁইলাম এবং তারপর যথাসানে স্থাপন করিলাম। এতক্ষণ অবধি খুল্লতাত মহাশয় বড় একটা মুখ খোলেন নাই, সেটা তার ইংরাজী ভাষার অজ্ঞতা নিবন্ধন নিশ্চয়ই। আমরা ভদ্রতার খাতিরে ছই চার কথা তাঁকে বলিতেই তিনি মাথা নাড়িয়া, হাছের দিকে আকার ইঙ্গিতে একটা মস্ত "না"র স্পৃত্তি করিয়া আমাদিগকে সে কথা বিনা কথায়ও বেশ স্পায়ই বুঝাইয়া দিলেন। তারপর, যত্টুকু সময় আমরা সেখানে ছিলাম, তিনি কখনও মৃত্যুমন্দ হাসিতে—কখনও একটু কৃত্রিম কাসিতে—আমাদিছার কথায় যোগ দিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বিদায়ের বেলা জামাদের নাম ধাম লিখিয়া আসিতে হইল; যদি কালে ভদ্রে আবার আসি, তবে খবছ পাইলেই দেখা করিবেন বলিয়া। আর, কচিৎ ভবিস্ততে, যদি তাঁদেরই স্থান্ত হর্রা, এবং আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া—বাহিরে আসিলাম। তাঁরা চুই জনে সঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।

গাইড্ ভাবিল, 'যখন বিদেশীকে হাতে পাইয়াছি, তখন বক্সিস্টা একটু ভারি হাতে নেওয়াই যাক্ না কেন!' মনে মনে এই ফন্দী আঁটিয়া, আমাদিগকে একটু এদেশ্টা খুরিয়া দেখিয়া যাইতে অন্বরোধ করিল। আমরা মহা তুই হইয়াই তাহার এই আবেদন মঞ্র করিলাম। আর তাহাকে পায় কে ? অনবরত, আশে পাশে ঘর বাড়ী, গাছ পালা, রাস্তা ঘাট সমুদায়েরই ইতিহাস—সেই 'ডিকি বাক্নে' বসিয়া, বলিয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে আবার গাড়ী থামাইয়া স্থানবিশেষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করাইতেছিল; কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই য়ে, সে সকল কথা সবই য়ে আমাদের কাণের ভিতর প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল, এমত বলা যায় না। কেন না বাহিরের এই স্লিক্ষণ্যামল শোভা নানা কথা মনে জাগাইয়া তুলিতেছিল। ভাবিতেছিলাম—"তাইত! এ দেশের লোকেরাও কি সেই 'শস্ত্যামলাং মাতরম্'কে দেখিতে পায় ? এদের মাও কি তেমনই সন্তানবৎসলা ? এরা কি মায়ের স্থসন্তান !—না কুসন্তান ? মায়ের দেওয়া—খাবার, কাপড়েই এরা মামুষ ?—না আমাদের মত পরমুখাপেক্ষী দীনছঃখী নিতান্তই বেছঁস্। যাইতে যাইতে কত ভাবে কত লোককে চলাফিরা করিতে দেখিলাম, সকলেরই সমান প্রসয়মূর্ত্তি। তাহাতেই মনে হইল যে, এরা আদে ছঃখের

বার্ত্তা জ্ঞানে না, নিশ্চয়ই বড় সুখী। এমন সময় গাইড্ বলিল, 'আর বেশী দূরে গোলে দেরী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, অতএব প্রত্যাবর্ত্তনে আমাদের সম্মতি আছে কি না ?' আমরা ফিরিয়া যাওয়াই ঠিক করাতে, কালবিলম্ব বিনা ভিন্নপথে ঘাটে আসিয়া পৌছিলাম। বাণী-হিসাবে বক্সিসের ব্যবস্থা হইলে, আমাদের পথপ্রদর্শকের আজ প্রচুর পরিমাণে পারিভোষিক পাওয়া উচিত। অনর্গল বাক্যব্যয়ে



হার্জাব্ ক্রেডেফোর্ড্

বেচারা যেন কিছু বেহালও হইয়াছিল। এমন স্থলে দস্তুর মত দিতে গেলে, দ্যা-দাক্ষিণ্য ব'লে কিছু থাকে না, বাক্যের হিসাবটা না হয় এখন ছাড়িয়াই দিলাম। ইতি চিন্তায় কারুণ্য রসে কিঞ্জিৎ অভিভূত হইয়া, দানক্রিয়া স্থসম্পন্ন করা গেল। সে ব্যক্তিও আশাতীত ফললাভে, হুফটিতে আমাদিগের ইফ্ট কামনা ক্রিতে করিতে বিদায় লইয়া অদৃশ্য হইল।

আমাদের ভাসমান গৃহে ফিরিয়া কিয়দ্র অগ্রসর হইতেই দেখি—আজ সরিৎপতির মেজাজ তত সরিফ্ নয়, বড় যেন উপ্রভাব। এতদিন ইঁহার সহিত বাস করিয়া এইটি বুঝিয়াছিলাম যে, এর সভাবটা একটু খাম্খেয়ালি গোছের। কিসে হাসেন, কিসে কাঁদেন,—কেন নাচেন, কেন গান,—কখন ঘুমান, কখন যে জাগেন—কিছুরই ঠিক নাই। হাঁ, মহাসুভব মাত্রেরই, কিছু না কিছু বিশেষত্ব থাকেই। আমরা অল্পমতি, সে সমুদায়ের বিচার না করিলেই ভাল হয়। কিন্তু আমাদের চোখেও যদি ঐ সব মহাজনের তুই একটা শদোষ ক্রটী পড়ে, তা কি বলিতে নাই ? আমরা যখন দেখি যে, তিনি রত্নাকর হইয়াও, অতিথি-সৎকার জানেন না, তখন একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে

পারি না। এই যে এত লোক তাঁর সীমানা দিয়া দিনরাত আনাগোনা করিতেছে, কৈ কাকেও ত এক কণা দানা দেওয়া দূরে থাক্, এক ছিটা মুন দিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না। বরং উল্টাই করেন, যাত্রীরা যা কিছু সঙ্গে আনে, মাঝে মাঝে তৎসমুদ্য লুটপাট করিয়া আত্মসাৎ করিবারই চেফা বেশী। মণিমুক্তায় যাঁর ভাণ্ডার বোঝাই, তাঁর এই পরস্থ-হরণের প্রবৃত্তিতে, আমাদের দেশের ক্রায়শান্ত্র সায় দিতে পারে কি ? এমন কি সামান্ত আহার্য্য-সামগ্রী পর্যান্ত লইয়া টাক্লাটানি। এই এক দোষে এঁকে অনেকেরই চোথে এমন বিষ করিয়া রাখিয়াছে, যে পাক্ষতিসক্ষে আর তারা এঁর মুখদর্শন করিতে চায় না। সেই যে কথায় বলে "হাতে মারেশ্ব না ত, ভাতে মারেন" সেই দশা। আজ্মকাল ধরিয়া তাঁর এই নিষ্কুর লীলা চলিতেছে, গ্রাজ্ব অবধি ইহার প্রতিকারের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। আক্ষমকাল হাতে হার ভার তাঁর তাই চলিল।



इरे-खु युक "माण्या" बाराब

প্রত্যুষে আচল্লিতে প্রিয়বয়স্থ ফিয়ডের সাক্ষাৎ পাইয়া বেন সাপের মাথায় ধূনি পড়িল। জলযানের আরোহীদিগের অধিকাংশেরই ক্লিফ্ট মুখের কাতরভাব দেখিয়া, তিনি ষেন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অমুগত জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা, ( তুমি যথন ) মারিলে মারিতে পার তথন রাখিতে কে করে মানা।"

আর মুখে কথাটি নাই। রাজোচিত ধর্ম প্রতিপালন করেন নাই বলিয়া সিকুরাজ

বড় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইলেন। সকল দম্ভ দূরে গেল, মাটীর মত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু প্রিয় বয়স্তের তবু মন উঠিল না। তিনি দেদিনকার মত বন্ধুর সহবাসে বীতস্পৃহা দেখাইয়া আনমনে আপনার কর্ত্তরা কার্য্যে ফিরিয়া চলিলেন। আমরা তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না। ইঙ্গিতে আমাদের তরী ঘূরিয়া চলিল। তখন বিজ্ঞাপনের আশ্রায় লইলাম। তাত্তে জানিলাম যে, এই ফিয়ড্ আমাদিগকে "Gudvangen" নামক স্থানের প্রারম্ভ পর্যান্ত লইয়া যাইবে। তারপর সেখান হইতে অশ্বয়ানে অর্জ-পথ চলা। যে ইচ্ছা করিবে, সেই অর্জ-পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জাহাজে জলপথে সে স্থানের শেষ সীমায় পৌছিতে পারিবে। যার ইচ্ছা সেখান হইতে রেল গাড়ীতে গিয়া, তার পরদিন আসিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হইবে। এসলে যে অনেকেই রেলপথে যাওয়া স্থির করিলেন, সেটা দেশ দেখিবার উৎসাহে যত না হউক, জলনিধির গত রাত্রের গরম মেজাজের জন্মই বেশী।

ফিয়ডের এলাকা শেষ হইতে না হইতেই, কুক কোম্পানীর ভেরীর ভাঙ্গা-গলার বিকট আওয়াজ কাণে গেল। আজ বহুদূরের পথ যাইতে হইবে বলিয়া ভাল ভাল ঘোড়ার গাড়ী হাজির রিহ্যাছে দেখিলাম। অখগণ তেজ সংবরণ করিতে না পারিয়া ক্রমাগত নাচিতেছে, দাঁড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছে না। জল চাড়িয়া জমিতে পা দিতেই, বন্ধুভাবে কে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। তথন ভাবিলাম, কি কুক্ষণেই বিধি আমাদের গায়ে কাল রঙ্ মাখাইয়াছিলেন! তার আকর্মণেই না এ সকল স্থানের পথ-প্রদর্শকগণ হাস্থবদনে আমাদের সন্ধিধনেই আসিতে বাস্ত। তা, যারা স্থানের ইতিহাস বলিয়া দেয়, চিত্রপরিচয় করায়, তারা কিছু মন্দ লোক নয়। বরং সহযাত্রীদের অনেকেরই আমাদের প্রতি কুটিল-কটাক্ষ যে, আমরা গাইড্ ভায়াদের একচেটিয়া করিয়া লইয়াছি।

আন্ধ যে উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইতেছি, তার তুই দিকেই তুইটি সচ্ছদলিলা স্নোতস্বতী প্রবাহিত। মনে হইল এই ষে, চতুদ্দিকে ধ্যানপরায়ণ যোগিগণ, যুগ যুগান্তর হইতে সমাধিস্থ হইয়া আপনাদের পবিত্র দেহকে পাষাণবৎ করিয়া রাখিয়াছেন, বুঝিবা তাঁহাদেরই স্কৃতির ফলে এই স্থান দিয়া নিরন্তর এই পুণাপ্রবাহ বহিয়া থাকে। কাল অনন্ত, আর স্প্রিলীলাও অপরিমিত, তাই এই ক্ষুদ্র প্রাণ এই স্থানের কিছুরই সন্ধান পাইতেছে না, অভূতপূর্বব রহস্তে পড়িয়া যেন বিমুগ্ধ হইয়া আছে।

এমন জায়গায়, গাইড মহাশয়ের বেশী পাণ্ডিত্য দেখাইবার উপায় নাই। কেন না প্রকৃতি দেবীর, এত সব কারিগরির, সন তারিখ তাঁর বড জানা নাই। স্থতরাং দৃশ্য বস্তুর বিষয়ে নৃতন কিই বা বলিবেন। তিনিও চুই চোখে যা দেখিতেছেন. আমাদেরও তেমনি চুটী চক্ষু আছে। আজ বেচারা যেন একট কাবু হইয়া, কেবল ভাবিতেছে যে কখন বা এই অকুত্রিমের মধ্যে 🐗 ছু কুত্রিমের দেখা পাইবে: তখন তার কণ্ঠস্থ ঐতিহাসিক বিছাটা একবার আমাদের ক্র্রণগোচর করাইয়া, প্রকৃতি দেবীর নিকট, বাধ্য হইয়া এই বেকুবী স্বীকারের প্রক্রিশাধ লইবে। এমন সময় বিল্প-বিনাশন বিধি তার প্রতিবিধান করিলেন, দূর হইজে এক অট্রালিকার কিয়দংশ দেখা গেল: অমনই সেই বাগ্যীর বশীকৃত রসনা, এতক্ষ্মীর পুঞ্জীকৃত বাণী যেন একবারে উদগীরণ করিবার উপক্রম করিল। প্রথমে আমর এই বাক্যসোতের উদ্ভব নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই নাই। কারণ বক্র পথের অক্তিরাজি মৃহর্তের জন্ম সে অট্রালিকা অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা ভাবিলাম 'লোকটা বকে কি ?' খানিক পরে চাহিয়া দেখি যে সে বাতুল নয়, সম্মুখে বাড়ীই বটে। দেখিতে দেখিতে সে হর্ম-সমীপে আসিয়া উপনীত হইলাম। আগেই বলিয়াছি যে, ইংরাজ জাতির, পরিপাটীরূপে আহার কার্য্য নিব্বাহ করিবার স্থানের অসন্তাব কোথাও হইতে পারে না। ইহা ভোজনপ্রিয়তার পরিচায়ক, কি কার্য্যকুশলভার নিদর্শক ? তা যে যাই মনে করুক, পর্যাটকের পক্ষে এ অবস্থা যে স্থবিধান্তনক, সে তো স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের গন্তব্য স্থানের এইটিই বিশ্রাম স্থল। এখান হইতে কেহ কেহ অগ্রসর হইবার পক্ষে, কেহ বা পুনরায় অর্ণবপোতে প্রত্যাবর্তনেচছু হইলেন। আমরা প্রথম দলে রহিলাম। এখানকার আহারবিধি যে ফুচারুরূপে সম্পন্ন হইল, ইহা বলা বাহুল্য। বাহিরে আসিয়া দেখি, नानाविध नुजाशीजवारश्चत्र हर्का हिलारजहाः। ज्यमनकात्रीरमत्र हिज्वितनामनार्थ जारमभारमत গরীবত্বঃখীরা মিলিয়া এ ব্যবস্থা করিয়াছে। মেণ্ডেলীন নামক বাছ্যান্তের সঙ্গে গান বড় মিষ্ট শুনাইতেছিল। সামাশ্য সাজগোজ করা, কৃষকত্বহিতারা, যে তালে তালে তালদের কঠোর পদ-বিক্যাস করিতেছিল, তা'ও মন্দ লাগে নাই। বেহালা, ফুট্, ক্লেরিওনেট্ ইত্যাদি হরেক রমকমের যন্ত্র হইতে শব্দ উত্থিত হইয়া কেমন একটা হটুগোল বাধিয়া গিয়াছিল। কোন্টা যে শুনিব, ভাবিয়া পাই না। অবশেষে যার যার পথে যাইবার সময় সমাগত হওয়ায় এ আমোদ বন্ধ করিতে হইল। যার যাতে মনস্তুপ্তি হইয়াছিল (मरे अपुनादा निका पिया. এই मीनकु:शीपिशतक विषाय कतिल।

এবারে আরও ৬ ঘণ্টার পথ ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়া নির্দিষ্ট হোটেলে রাত্রিবাস। পর দিন রেলগাড়ীতে অবশিষ্ট রাস্তা শেষ করিয়া জাহাজ-ধরা। এই গিরিসঙ্কুল পথের ছই ধারে কৃষকদিগের শস্তক্ষেত্র সকল শস্তে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। মাঝে মাঝে এই শ্যামল স্থান্দর শোভা দেখিয়া, ভ্রম হইতেছিল, বুঝি বা আপনার দেশেই ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। কেন না সেই ভুবন-মনোমোহিনীর ত দেশ বুঝিয়া বেশবিদ্যানের পার্থকা নাই। এখানেও তাঁর—

"নীলসিন্ধুজ্ঞল খোত চরণতল, · অনিলবিকম্পিত গ্রামল অঞ্চল।"

তিনি এখানেও "পুণ্য শুদ্র তুষারকিরীটিনী" কিন্তু যথন তাঁর কৃষকদের নগ্ন পদে, পাতুকা সংযোগ; তাদের অনারত অঙ্গে সভাতাসূচক সার্ট সংলগ্ন, যদিও তা নিতান্ত অপরিচছন্ন ও জীর্ণ শীর্ণ; পরণের শাদা ধৃতির জায়গায় পায়জামা সন্ধিবেশিত, আর খোলা মাথা, সোলার হেটে আর্ত; এবং তৎসঙ্গে কৃষকজায়ার অঞ্চলোচিত অঙ্গে জামা



গভাঞ্জেন্—প্রথম দৃশ্য

আঁটা, রুক্ষ কেশে বেণী বাঁধা, তার আজ্ঞাসুলম্বিত অনতিদীর্ঘ মোটা বুনট্ শাটীর বদলে কৃষিকার্যানিবন্ধন বিমলিন ঘেরোয়া ঘাগ্রা দেখা যায়, তখন কি আর দেশ কি বিদেশ, এই ভুল ভাঙ্গিতে দেরী লাগে ? তারপর বাড়ীঘর গাইবাছুরের ত কথাই নাই। কই বা দে খড়ের ঘরের কাঁচা মেলে, লেপা পোঁছায় সদাই ভিলে, এককোণেতে গোলাঘর,

তাতে বোঝাই করা ধান জড়, টেঁকিতে সে ধান ভানা, তারই খুদকুঁড়া দিয়া প্রস্তুত গাই-বলদের জাব্না—কিছুই এখানে দেখিলাম না। এদের আছে পাকা ইটের পাকা দালান, আঙ্গিনাতে ফুলের বাগান, কলেতে চাষবাস করা, ক্ষেতের চারিধারে আঙ্গুরের বেড়া, রাস্তা ঘাট সব ছরস্ত, গাই-বাছুর সব মস্ত মস্তু। এই সব দেখিতে দেখিতে ছয়টা ঘণ্টা বেশ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাকালেই সেই নির্দ্ধারত হোটেলে আসা গেল। আমাদের যাওয়ার পরেই, সেই পান্থশালার তত্ত্বাবশায়ক সয়ং আমাদিগের তত্ত্ব লইতে আসিলেন। আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া আমাদিগের নিজ নিজ কামরার নম্বর জানিবার জন্ম একটা বোর্ডের সাম্নে লইয়া গোলেন। পূর্বেই তারযোগে আমাদিগের নামের তালিক। কুক্ কোম্পানী ইহাকে পাঠাইলা দিয়াছিল। তখন নম্বর জানিয়া, বৈছাতিক ঘণ্টায় সে ঘরের পরিচারিকাকে ডাকা ছইলেই, এক প্রবাণা অঙ্গনা আসিয়া আমাদের আজ্ঞার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার সেই ভাষাবিভাট্। সে বেচারা হাতমুখের চালনায় যতটুকু পারা যায়, বুঝাইয়া আমাদিগকে ঘরে লইয়া চলিল। পথ-

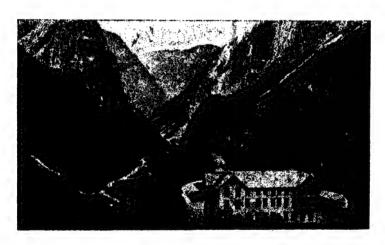

"ह्यान्हीय द्वाटिन्"—शहाद्यम्

মধ্যে আমাদিগের জ্বাতিকুলশীল জ্বানিবার একটা উগ্র বাসনা, যেন তার কোতৃহল-বিস্ফারিত নেত্রের দৃষ্টিতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া, বামে দক্ষিণে খুরিয়া ফিরিয়া, তবে ঘর পাওয়া বায়। বিশ্যাত হোটেল হইলেই তার কামরার সংখ্যাও বহু হইয়া থাকে:।

আমরা জাতে বাঙ্গালী, তাতে স্ত্রীলোক, বে-টাইম খাওয়া শোয়াই আমাদের অভ্যাস: এসব বিষয়ে কডাকডি বিধিব্যবস্থা সব সময় আমাদের ভাল লাগে না, পোষায়ও না। অথচ এদের কাচে নিজেদের চূর্নবলতা স্বীকার করিতে কেমন আত্মগৌরবে আঘাত পড়িল, তাই বিশ্রামস্থার্থ নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, আহ্বানমত সকলের সঙ্গে আসিয়া বসিয়া পডিলাম। এ হোটেলে প্রতিদিন অনেক বাহিরের লোক এ সময় আহার করিতে আসে। এত অজানা মুখ দেখিয়া কেমন একটা অশোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। নরওইজীনদের কাছে যেন আমরা বিধাতার এক নৃতন স্থট বস্তু হইয়া পড়িয়াছিলাম। তারা আমাদের যত দেখে, আঁখির পিপাসা যেন আর মিটে না। এত নজর দিলে কি আর প্রাণ বাঁচে ? কাজেই অশোয়ান্তি। আহার শেষ হইতে না হইতেই চট্পট্ উঠিয়া ঘরে চলিয়া আসিলাম। বড়ই শ্রান্ত হইয়াছিলাম, শুইডেই যুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু নোটিসে যে লেখা ছিল, ৫টা ভোরে রেল ছাড়িবে, সেই তাড়ায় ভাল ঘুম হইতে দিল না। বালিশের নীচের ঘড়ী তোলা, দেখা এবং পুনঃ যথাস্থানে রাখা, এই কর্মোতেই ঘুমের দফা রফা! পরিচারিকা আসিয়া জাগাইবার অনেক আগেই আমরা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিলাম। শীতের দেশের স্থাপের শায়া ছাডিয়া, সকাল সকাল উঠা ত সোজা কথা নয় ? তাতে মনের জোর চাই। তারপর, ভোর বলিতে, এদেশে সেই স্লিগ্ধ মনোহর উষার আলো নাই, যে দেখিয়া অসময়ে ঘুম ভাঙ্গার সকল কট্ট দূর হইবে। তা যাক্ দেশ দেখিতে আসিয়া যে কেবল নিছক্ স্থুখই পাব. এমন কি কথা---আর তা হবার যো নাই !--- ত্বঃখ যে সুখের নিত্য ভাণ্ডারী ! এই বলিয়া মনটাকে প্রবোধ দিয়া, যথাশক্তি অস্তরে বল-সঞ্চয় করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। এ হোটেলের গায়েই রেল যাতায়াত করে. এই স্থবিধার জন্মই এর এত খাতির।

আজ ট্রেণ বেশী বেগে চলিতে পারিতেছে না। ক্রমাগত স্থড়কের পর স্থড়ক, (Tunnel) রাস্তা তুর্গন। ক্ষণে আলো ক্ষণে অন্ধকার, যেন এক বৈত্যুতিক খেলা চলিতেছে। গাড়ীর ভিতরে মহা হাদির ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে, আচন্বিতে একেবারে দেহের বিলোপ। যেন কোন ফোন্ (Phone) সহযোগে কলে কথা চলিতেছে। সতত পরোপকারী গাইড্ বেচারী অন্ত গাড়ীতে ছিল, আমাদিগের কুশল জিজ্ঞাসার জন্ত, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাদের ত্য়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে আমাদের ইচছামত আরাম উপভোগের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিলেও, ভদ্রতার খাতিরে

হাসিমুখে তাকে বসিতে বলৈতে হইল। জানি, যে আজ তার বক্তৃতা বহুক্ষণ চলিবে। কেন না কত নদী, কত হ্রদ, কত পাহাড়, কত পর্ববিত, কত পল্লী, কত জ্ঞনপদ অতিক্রেম করিয়া যাইতে হইবে, তাহা সে হোটেল রক্ষিত মানচিত্রে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এ সকলের নাম, ছাই মনেও থাকে না—উচ্চারণ ত ঠিক হয়ই না, শুধুই শোনা, ডাও আবার সকল সময় হইয়া উঠে না—এই বড় আপ্সোস্। কথায় কথায় সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "আমাদের দেশটা দেখিতে কেমন ? এতই কি স্থক্তর ?" হা কপাল ! দেশের কিই বা দেখিয়াছি যে, মুখ ভরিয়া তার বর্ণনা করিব। সেই স্থামাদের "সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী"ই না "ভুবন মনোমোহিনী"। তার তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের 🦏ছে দাঁড়াইতে পারে, এমন কোন্ শিথর জগতে আছে ? তার শুভ্র তুষার-কিরীট্রে তুলনায় আর সব লাগে কোথায় ? শুধু শোভায় কেন ? "প্রথম প্রচারিত যার বন-ভর্ত্তান ধর্ম কত পুণ্য কাহিনী" আজও তাকে দেখিতে দূর—দূর দেশান্তর 🛊ইতে দলে দলে কত কত লোক আসিতেছে! আর আমরা অমন আপ্নার দেশ অক্সহেলা করিয়া পরের দেশে ছটিয়া आमियाছि! हि! लड्डात कथा! उत्त औ या तिल्हि, कर्छे श्रीकात कतिया निस्कत দেশ দেখা, কলিকালের আমাদের সভ্য-সমাজের স্থা প্রাণে হয় না। তীর্থদর্শনের পুণ্যফলে তাদের তেমন আস্থা নাই বলিয়া, পথঘাটের সাবেকী ধরণের ব্যবস্থা তাদের মাপিকসই নয়। তাতে, দীনত্বঃখীরও প্রাণের যে ভক্তিবল, পথের আসল সম্বল, তাও তাদের নাই। এমন অবস্থায় যদি P. & O. আর কুক কোম্পানীকে পয়সা দিলেই তারা স্থম্ববিধায় এ সকল রাজ্য দেখায়, তবে পথকফ্ট-অসহিষ্ণু, সৌখীনপ্রাণ প্রালুব্ধ না হবে কেন ? অতএব আপনা হইতেই যে নিজ দোষতুর্ববলতা মাথা পাতিয়া মানিয়া লয়, তাকে আর পরিহাস বাক্যে মর্মাহত করা সজ্জনোচিত হয় কি ? যাক্, নির্বাক্ দেখিয়া সে বাক্যবাগীশ একটু ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করিল যে, "সে যে শুনিয়াছে, আমাদের দেশটা একটা বাঘভাল্লুকের মুল্লুক, তাই কি ?" আর সহু হইল না---অমনই গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিলাম---

"হাঁ, আমাদের দেশে বাঘ ভাল্লুক বাস করে বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাদেরই মূল্লুক একথা মানিতে পারি না। কি জান! দেশটা বহু বিস্তৃত হইলেই, তার ঝোপ জঙ্গল থাকবেই; তাতে গ্রীত্মপ্রধান দেশ! যদি জিজ্জাসা কর, ইণ্ডিয়াটা কত বড়? তবে এক কথায় এই বলিতে পারি যে, তোমাদের মত কত নরওয়ে, তার মধ্যে অনায়াসে প্রিয়া রাখিতে পার, কেহ টেরও পাবে না। এত যে তোমরা পাহাড়ের বড়াই কর? তোমাদের পাহাড়ের উচ্চতা দেখিলে আমাদের হাসি পায়। তবে তুই চার হাজার ফিট্ উচ্তেই বরফ জমে বলিয়া তার একটা বিশেষ বাহার আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের সেই কাঞ্চনজঙ্গা, ধবলগিরি ইত্যাদির বিপুলতা ও উচ্চতা তোমরা ধারণাই করিতে পার না।"

সেও ছাড়িবার পাত্র নয়। একটু চঞ্চল হইয়া বলিল, "Lakes Madam, Lakes"। উত্তর করিলাম "তা তোমাদের মত মাঠে ঘাটে আমাদের Lakes নাই বটে, তু চারটা যা আছে তা তোমাদের নামজাদা হ্রদের চাইতে কোন অংশেই কম নয়। যা বল্ব! তোমাদের এই ফিয়ড্ বাস্তবিক এক অভিনব নৈস্গিক দৃশ্য! ইহা আমাদের দেশে কেন, জগতের আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। এর কথা শুনেই আমরা এত দূরে দেখুতে এসেছি এবং দেখে থুবই থুসীও হয়েছি।"

কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিলাম, বাহিরের দিকে দৃষ্টি ছিল না। এখন চাহিয়া দেখি, প্রাশস্ত পাইন ফরেটের (Pine Forest) মধ্য দিয়া যাইতেছি। মহাধরগণের পাষাণের কঠোরতার মধ্যে সহসা মহাক্রহদিগের শাখা-পত্রের স্মিগ্ধ কোমল ছবি দেখিয়া ভাবিলাম, তাই ত!



ফিয়ডের আর একটি দৃষ্ঠ
"বজাদপি কঠোরাণি মৃদ্ণি কুসুমাদপি লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহমুবিজ্ঞাতুমর্হতি ॥"

ফলতঃ সেই পরম পুরুষের এই লীল।বিগ্রাহ কে বুঝিবে ? মাঝে মাঝে আবার বৃহৎ ব্রুদের জলস্রোত যেন তাঁহারই "বিগলিত করুণা" বহিয়া চলিয়াছে ! শুন্ধ অচল এই জল না যোগাইলে, কে এখানে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত ? এখান হইতে আমাদিগের দোজুল্যমান প্রবাসগৃহ দেখা যাইতেছিল। অনেক আগেই সে আসিয়া আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। ট্রেণের দম্কল বন্ধ হইলেই, সে আপ্নার কলে দম্ দিবে। অনেকদিন পরে আপনার বাড়ী ঘর, আত্মীয়স্তক্ষ্ম দেখিলে মনে যে আনন্দ হয়, আজ্প যেন অন্তরমধ্যে সেই স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম। আজ আর দেশ বিদেশের পার্থক্য মনে নাই, গায়ের কাল রঙের কথা ভূলিয়া শিয়াছিলাম। তারাও হাসে, আমরাও হাসি। তাদেরও একটা ভাবনা গেল, আমাদের তাই হইল। Tender হইতে জাহাজে উঠিতেই কাপ্তেন সাহেব হাত বাড়াইলা দিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন, পরে আমাদের প্রাটনের শুভাশুভ প্রশ্ন করিলন। আমরাও যথারীতি তাঁহাকে



ইকেদ্ডালেন্

ধন্যবাদ করিয়া আমাদের ভ্রমণ ব্যাপার যে সর্বর্থা আনন্দদায়ক ইইয়াছিল, তাহা জ্ঞাপন করিলাম। তখন আরও অনেকে আসিয়া, ক্রমাগত আমাদিগকে একই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সভ্য দেশ, কি রীতির দাস! পাখীর মত পড়া-কথা বলা ও শোনাই তাদের অভ্যাস। আমাদের কেমন বার বার একই উত্তর দিতে দিতে বিরক্তি বোধ বোধ হইতে লাগিল। তখন ছকুমের হাসিও হয়রান ইইয়া পড়িল, আর তাহা দ্বারা কাল হাসিল হয় না। স্থতরাং কেবিনের আশ্রয় লওয়া গেল। আল London ডাকের চিঠিপত্র পাইবার দিন। এই কার্য্যের বিলিব্যবস্থাপকের নিকট গিয়া আপন

আপন চিঠিপত্র চাহিয়া আনিবার জন্ম কেবিনের গায়ে বিজ্ঞাপন রাখা হইয়াছে। তাহাতে চোখ পড়িবামাত্র ছুটিতে হইল ! কতদিন পরে দেশের খবর পাইব। সব মঙ্গল সংবাদ কি না, সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা থাকাতে, প্রাণটা ছুটিলেও পাটা পিছে পড়িয়া থাকিতে চাহিল।

জাহাজের 'মেইল ডে' এক মস্ত মহোৎসবের ব্যাপার। মা আছেন —সন্তানের সংবাদের আশায় উৎগ্রীব হইয়া, স্ত্রী থাকেন—স্বামীর খবরের অপেক্ষায় মুখ বাড়াইয়া, তরুণ প্রেমাসক্ত পাগলেরা আসে একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড শৃন্যভাবে দৌড়িয়া;—দূরে দাঁড়াইয়া এসব ভাবভঙ্গী পর্যাবেক্ষণ করিতে, কি যে আমোদ লাগে বলা যায় না। যার যার পদবীর প্রথম অক্ষরের পর্যায়ক্রমে চিঠি বাছিয়া রাখিবার নিয়ম। সভা দেশের সব বিষয়েই আবার পুরুষের আগে স্ত্রীলোকের পালা। স্ততরাং পরবর্ত্তী জনদিগের এস্থলে উতলা হইয়া কোন লাভ নাই জানিয়া আশৈশব পুরুষজাতি এই সংযম শিক্ষা করে। আজও ইহারা, প্রাণের ভিতরে যাই করুক, মুখটা বুজিয়া, হাসিটা তাতে নিবেশ করিয়া নিজ নিজ অবসর অপেক্ষা করিতেছে। ইহা প্রশংসনীয় বলিতেই হইবে। সে কর্মচারীর ঘরটী যে দূরে ছিল তা নয়, কিন্তু আঞ্চকার দিনে সেখানে পৌছান এক সমস্থা হইয়া দাঁড়াইল। একে লোকে লোকারণা, তাতে দাঁড়াইবার জায়গাটী অতি সঙ্কীর্ণ, বিধিকৃতে আমাদের গায়ের রঙ্টী আবার কৃষ্ণবর্ণ,—কি জানি আমাদের সংস্পর্শে পাছে শেতাক বিবর্ণ হইয়া যায়, সেই ভয়ে বলপুর্ববক অগ্রসর হওয়ার পক্ষে আমাদের মহা অন্তরায় ছিল। যদি বা দেহের দৈর্ঘা তেমন থাকিত. তবুও দূর হইতে, সে লিপিদানকর্তার দৃষ্টি আবর্ণণ করিয়া, কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেফা করা যাইত। কিন্তু বিধাতাপুরুষ তাতেও যে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এদেশের এত সব দীর্ঘাকার খেতাঙ্গ-খেতাঙ্গিনীদের মধ্যে দাঁড়াইলে খর্নকায় আমরা একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ি যে! যাহা হউক, কোন প্রকারে পত্রাদি হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিলাম এবং তাহা পাঠ করিয়া সকলের মঙ্গল সংবাদ জানিয়া উৎকণ্ঠার উপশম করিলাম।

হঠাৎ কেমন চটাচট্ কতকগুলা পায়ের শব্দ কাণে গেল। চাহিয়া দেখি, আমাদের খালাসী সব ছুটাছুটি করিতেছে, আর "আগুন" "আগুন" কি বলিতেছে। প্রথমে মনে আতক্ষ হইল বুঝিবা জাহাজে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত। কিন্তু ডেকে আসিতেই দূরবীক্ষণের ধুম দেখিয়া সে ভয় দূর হইল, বুঝিলাম পারে কোথাও। কাপ্তানের হুকুম পাইবা মাত্র তারা জলীবোট বোঝাই হইয়া, সঙ্গে সব আস্বাব্ লইয়া, ঝপাঝপ্ দাঁড় ফেলিয়া নিমেষে গিয়া পারে পৌছিল। এবং তৎক্ষণাৎ কলে জল সেচিয়া দালানের ছাদে উঠিয়া নানাবিধ উপায়ে সেই ঘুর্দমনীয় অগিকে নির্বাণ করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানে সেদিন জার্মানীর স্ফ্রাট্ তাঁহার দলবল সহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাকি প্রতি বৎসরই এই বিশেষ কিয়ড়ে একবার করিয়া আসেন। এ স্থানটি তাঁর এতই পছন্দসই। তির্দ্ধি তাঁহার শেতাঙ্গ লোক লঙ্গরকে, এই অগিনির্বাণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা তেমন পরিশ্রম স্বাকার করা আবশ্যক মনে না করাতে, অল্লক্ষণের মধ্যেই ক্ষান্থেদি হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রায় এক প্রহর সংগ্রামের পর যখন আমাদের ক্ষাকেরা কৃতকার্য্য হইয়া, ক্লান্ত দেহে ও প্রসন্ধমুখে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন শিক্ষিত সভ্য মণ্ডলীর করতালির চোটে জাহান্ধ যেন ফাটিতে লাগিল। এতদিন যে কাছুলা কালো কোমিল্লাজিলার খালাসী-গুলোর দিকে তাকাইবারও কারো প্রস্তি হন্ধ নাই, আজ তাহাদের সৎসাহস ও কার্য্যকারিতা, অজানিত দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম! বস্তুতঃ আজ ইহারা না থাকিলে, হুতাশন যে আরও কত লোকের সর্বনাশ



গম্ভাঞ্চেন্—অপর একটি দৃশ্য

সাধন করিত, তাহা বলা যায় না। স্বদেশী বলিয়া, এই গরীবন্থ:খীদের গৌরবে আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত মনে করিলাম। আজ ইহাদের সঙ্গে একীভূত ভাবে "ইণ্ডিয়ান্" বলিতে স্পর্দ্ধা অমুভব করিলাম। বিদেশে আসিলে, দেশের যে কোন লোকের প্রতি যে আপনার ভাব হয়, দেশে থাকিলে তেমনটি হয় না, আজ তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আমার ভাতা ইহাদিগের এই অসম্ভব পরিশ্রমের কিছু পারিতোষিক দিতে ইচ্ছুক হইয়া চাঁদা-সংগ্রহের নিমিত্ত উত্থোগী হইলেন। এবং চাঁদার বইএ সই করিয়া, বা কাহাকেও কিছু নগদ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, পাশ্চাত্য জাতি মাত্রেই যে, সে দান কার্য্য বাস্তবে পরিণত করিতে, প্রায় কখনও কালবিলম্ব করে না, বা তাহা কেবল মুখের কখায় কি পুস্তকের পাতায়ই পর্য্যবসিত হয় না, ইহা আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণীকৃত হইল। বিন্দুর সমন্থিতেই মহাসিন্ধুর উৎপত্তি, এম্বলেও তাহাই ঘটিল। দীনত্বং বিজন তাহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমের এরপ আশাতীত ফল লাভ করিয়া যৎপরোনান্তি সম্বন্ধী ও কৃত্ত্য হইল।



একবর্গ হইতে ক্রিষ্টিয়ানার দৃষ্ঠ

আমরা বেলা ২টার সময় পারে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম। আজ আর জাহাজের খেয়া-পার হওয়া নয়। ছোট ছোট কতকগুলি মোটার-বোট ভাড়া খাটিতে আসিয়াছিল, তাহারই একটা দখল করিয়া বসিলাম। বস্তুবিশেষের নৃতনত্বের একটা মোহ আছে ত ? পারে গিয়া তুই চার পা চলিতেই সেই পোড়া বাড়ীগুলির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। আহা! বড় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! কেহ বা বসিয়া, তাদের সাধের দ্রব্যজাতের দশা দেখিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছে, কেহ বা তাহা হইতে তুই একটা আন্ত অংশ বাহির করিয়া অবশিষ্ট জাগের জন্য তন্ন করিয়া তন্নাস করিতেছে। সকলেরই মুখ মলিন, সকলেরই হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কেবল অবোধ শিশুর দলে আজ আর আনন্দের সীন্ধা নাই, আজ আর তাদের ঘরে আটক থাকিতে হইবে না, জানিয়া তাহারা খেলায় মন্ত। কিন্তু খেলিতে খেলিতে যখন ক্ষুধায় অন্থির হইয়া, দৌড়িয়া গিয়া, মা বোন্কে তাজ্বনা করিতেছিল, আর তারা তখন কিছু দিতে না পারিয়া, সজল নয়নে শিশুদের মুখের ক্বিছে না কিছু দিতে বাধ্য হইল।

এই ফিয়ডের আশে পাশে হাঁটিতে হাঁটিতে বহুদূর চলিয়া গেলাম। কত কুষকের জী-পুত্র-পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সকলৈই ক্ষণকালের জন্ম আপন আপন কার্য্য ছাড়িয়া, আমাদের দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, ইহাদিগের সহিত কিছু বাক্যালাপ করি। জনিলাস-অনভিজ্ঞ অমার্জ্জিত সরলপ্রাণের স্থত্যথের কথা কিছু শুনিয়া যাই। পরের মুখে ঠিক তেমনটি শোনা হয় না। কিন্তু ভাষা জানা না থাকাতে বিদেশের ব্যবধান এতটুকুও ঘুচাইতে পারিলাম না, এই বড় ছংখ, সকল সময়েই মনকে পীড়িত করিতেছিল। বাক্শক্তি সত্তেও ইহাদের কাছে বোবা বনিয়াই আছি। এদেশের পর্বত-বিশেষের স্তরে স্তরে বিস্তর শ্রেট (Slate) প্রস্তর পাওয়া যায়। তাহা যন্ত্রদারা বাহির করিয়া, নানা আকারে কাটিয়া, বিবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়া, দালানের ছাদ, কি মেজের কারুকার্য্যে ব্যবহার করে। ইহাতে বাড়ীর শ্রী বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করে। এ কার্য্যে যুবা-বৃদ্ধ বিস্তর লোক নিযুক্ত দেখিলাম।

তারপর পাহাড়ের উপরের জঙ্গল আবাদ করিবার ইহাদের একটা নূতন কায়দা দেখিলাম। পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ চাহিয়া দেখি, অসুমান ৫।৭ শত ফিট উপরে, জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের গায়ের গাছপালাগুলি কেমন বিনা বাতাসেই নড়িতেছে। প্রথমে কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। তার পর দেখি কি, একটা মোটা তারের মধ্যে দিয়া ২।৪ জাঁটি, কাটা লতাপাতা ডালপালা

তরতর করিয়া নামিয়া আসিয়া, একেবারে কৃষকের আঙ্গিনায় পড়িতেছে। তখন বুঝিলাম যে, উপরে লোক থাকিয়া এ কার্য্য করিতেছে। ঘন বন এবং উচু বলিয়া উহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। জঙ্গল সাফ হইয়া এই কৌশলৈ অতি অল্ল সময়ের मर्पा, जातक रवाका नौरह छ इटेराउट । श्विनाम. এट मकल लडाशांडा स्रोर्ख শুকাইয়া গৃহপালিত পশুদিগের শীতের খাছাও শ্যার নিমিত্ত, আর ডালপালাগুলি নিজেদের ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। দেখিলাম, কিছ শুকানো হইয়া গিয়াছে, কিছ কিছু বাড়ীর চারিদিকের বেড়ার উপর ঝুলানো রহিয়াছে, অবশিষ্টগুলি মাটিতে ছড়ানো আছে। সময়মত ঘরে পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখা হইবে। আহা। শীতের দেশের দানতুখীর কফ্ট আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। কত গৃহহীন অনাথা নাকি পথের ধারে পড়িয়া, শীতে রক্ত জমাট হইয়া মরিয়া থাকে। কাহারও যদি বা মাথা রাখিবার স্থান থাকে, তবুও আগুনের অভাবে প্রাণ বিসর্জ্ঞন দিতে হয়। কত লোক **খড**কটার উপরে শুইয়া রাত কাটায়। সেও একদিন চুইদিন নয়, ক্রুমাগত আট মাস, অর্থাৎ যত দিন বরফ পড়া ক্ষান্ত না হয়। ততদিন খাওয়া-পরারই বা কি হাল শুনি। অনেকের ভাগ্যে শুধু সিদ্ধ-আলু আর মুন, তাও নাকি রোজ জোটে না। শিকারের শুক্ষ মাংস সঞ্চিত রাখিবার মত স্থানই বা তাদের কোথায় ? এই কারণে, এই সব শীতপ্রধান দেশে, অনেক শিশু ও বৃদ্ধ প্রতি বৎসর মারা যায়। বয়ক্ষেরা আপন আপন শরীরের রক্তের জোরে যা বাঁচিয়া যায়। এতদিন এ সব শোনা-কথায় বিশাস করি নাই, আজ স্বচক্ষে ইহাদের ঘরবাড়ী আস্বাব দেখিয়া, দারুণ শীতের প্রকোপে ইহাদের ভবিষ্যুৎ দুর্দ্দশা যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। বেলা পড়িলে জাহাজে ফিরিবার মুখে, নিকটবর্তী এক হোটেলে চায়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করা গেল। গিয়া দেখি, সেখানে আজ মহা ধুমধাম চলিয়াছে। সেই জর্মনীর রাজা, আজ তাঁহার জাহাজের সকল কর্মচারীদিগের এখানে রাত্রি-ভোজের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিয়াচেন। আহারের স্থানসকল শোভনরূপে স্ঞ্জিত করা হইয়াছে বলিয়া, হোটেলের কর্ত্পক্ষণণ, আজ আগস্তুকদিগের জন্ম আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সে সব ঘর একেবারে ভরপুর দেখিয়া, আমরা (थाला वात्रान्नाग्र व्यानिग्रा कान প্रकारत এक है विमवात्र स्थान स्थाना कित्रा नहेलाम। আমরা জানি, বিলাতের হোটেলের মত দশটা লোক তৎক্ষণাৎ আসিয়া, আমাদের আজ্ঞার অপেক্ষা করিবে। কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই দেখিলাম না। বসু বসিয়াই আছি। এতদিন কুক্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এ সব ঝঞ্চাটে কখনও পড়িতে হয় নাই।

স্থানীয় ভাষা না-জানা বিদেশে, গাইড হেন বন্ধুজন ব্যতীত যে, আমাদের অন্তগতি নাই, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম; এবং ভবিশ্বতে আর এমন জনে কখনও বিতৃষ্ণ হইব না, মনে মনে এরূপ সিন্ধান্ত করিলাম। কেই কাছে আসিলেই "Tea Tea" এই কথাটি বার ছই তিন বলা হয়, কিন্তু কেইই তাহা কাণেই তুলিতেছে না দেখিয়া, হাসিও পাইতেছে, বড় বিরক্তও লাগিতেছে। আমার লাতা ভাবিলেন, এ সময় ছই চার কথা শুনাইতে পারিলে, তবে মনের ঝালটা একটু মিটিত। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, "বেঁধে মার্লে সয় ভাল" তাঁর আজ সেই দেশা। অসময়ে জাহাজেও এই পানীয়লাভ ছুর্ঘট হইবে জানিতেন, স্ত্তরাং রাগের মাথাশ্ব সেখানে গিয়াও কোন লাভ নাই। ইত্যবসরে কে যেন একটু বিনীত ভাবে আসিয়া, আধা আধা ইংরাজীতে জিজ্ঞাস। করিল



**জেয়ান্** গেড্

"আমরা কি চাই ?" আমাদের যদি মনে থাকিত যে, এ দেশে চায়ের চলন তত নাই, কাফি আর চকলেট-পানেরই প্রথা, তবে কি আর এ আহাম্মুকী বলিতে হইত! এখন

বুঝিলাম যে, বিনা দোষে এদের উপর অবিচার করা হইতেছিল পাওয়া গেল, তা আদৎ চায়ের দেশের অধিবাসিগণের গলাধঃকরণ কর। তাদের একট ভাল ভাল চায়ের আস্বাদ রাখাই অভ্যাস। যাক্সে চুঃ এ স্থান হইতে চিরবিদায়-গ্রহণের আগে সে বৃহৎ ভবনের চিত্রপট সকল না দো-আসা গেল না। নরউইজীন চিত্রকরেরা কলাবিছার পারদর্শী বটে। যেমন স্থুন্দর বর্ণবিন্যাস, তেমন তাদের লিখনও চমৎকার দেখিলাম। আর অভিরাম প্রাকৃতিক দুশ্যেরও এখানে অভাব নাই : কাজেই এ সবের চিত্রই বেশী ছিল। মনোনিবেশপুর্ববক ইচ্ছামত সময়, ইহাতে অভিবাহিত করিব, আমাদের সে যো ছিল না। বংশীরব ক্রেমাগত আমাদিগকে কুল ছাড়িয়া অকুলে ভাসিতে আদেশ করিতেছে। এ ডাক শোনা না শোনা নিজেদের ইচ্ছাধীন নয়। এখানে বেতনভোগী ত্কুমের দাসের ত্কুম, না শুনিলে দওভোগ আছে। সেও আবার যে সে দও নয়, আমাদের পক্ষে প্রায় আওামানে বাস গোছ। তখন প্রাণের দায়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এক ভরসা যে, আমরা কাল ক্যুজন একেবারে "Hall Mark" করা---হারাইলেই খানাতল্লাস হইবেই হইবে। ফুতরাং কাপ্তেন সাহেব জানিয়া শুনিয়া নির্ম্মমের মত ফেলিয়া যাইবে না নিশ্চয়। বিশেষ এত দুরদেশ হইতে আসিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রতি তার খাতিরও ছিল যথেষ্ট। নিয়ম ছিল, নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত আধ ঘণ্টার বেশী কাহারও জন্ম কর্ণধার অপেকা করিবেন না আমরা তার আগেই আসিয়া পৌছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই তরী थ्लिया फिला।

ক্রমে আবার শৈলশিখরসমন্বিত, ফিয়ডের একাধিপতা ছাড়াইয়া, সেই অসীম অতল নীলসিন্ধুর জলে আসিয়া পড়িলাম। তথন সেই স্বচ্ছ সলিলে আপনার সসীমরূপ প্রতিফলিত দেখিয়া, যেন লক্ষ্ণা পাইয়া প্রকৃতিস্থলরী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সীমার স্থশাভন সাজ বেশ, অসীমের বিরাট মৃত্তির কাছে কেমন খেলো দেখায়। অনন্ত আকাশ আর অতল জলধির তুলনায় সকলি যে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর এ অভিজ্ঞতা জন্মে। তখন সকল রূপোন্মত্ততায় অবসাদ আসে। কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি চাতুর্য্যময়ী, তিনি কি আর বেশীক্ষণ অন্তর্রালে থাকিতে পারেন ? যেই দেখিলেন যে, ভাস্কর সেই প্রশান্ত সমুদ্রবক্ষে আপনার মুখচ্ছবি প্রতিবিশ্বিত করিয়া, দিগধ্গণকে আনন্দে মাতাইয়া তুলিতেছেন, অমনি কোথা হইতে অলক্ষিতে একথণ্ড মেঘ আসিয়া, সেই সমুজ্জল মুখের উপর ফেলিয়া তাহা ঢাকিয়া দিলেন। আর প্রভাকরের প্রণায়নীগণ তৎক্ষণাৎ বিরহ-ব্যথায়

## নরওয়ে জমণ।

্লন; পরক্ষণেই করুণার পরবশ হইয়া সে আবরণ উন্মোচন
লকে হাসাইলেন। আবার কি মনে করিয়া, ইন্সিতে সমীরণকে মৃত্যুমন্দে
বারিধিবক্ষে কুল্র কুল্র তরঙ্গুলু স্বস্থি করিয়া, দিনমণির কনককান্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন
এয়া দিতে আদেশ করিলেন। প্রভঞ্জনও অচিশাৎ দেবীর আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর
হইলেন। এইরূপে ক্ষণে দর্শন ক্ষণে অদর্শনে, দিঘ্নগুলকে অভিভূত করিয়া দিনের
পালা সাঙ্গ করিলেন। তারপর সন্ধ্যাকে টানিশা আনিয়া, এতদিন পরে নিশারাণীর
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন, কিন্তু নিশার পতি-ক্ষেবতা চুপে ভূপে আসিয়া পশ্চাতে
দাঁড়াইতেই সন্ধ্যা সরমে সরিয়া পড়িলেন। ইশ্বাবসরে দেবী তারকার মালা গাঁথিয়া
বিলাসী নিশাপতির আনমিত গলদেশে অর্পণ ক্রিয়া সকৌতুকে ঈর্যাথিতা বিভাবরীকে
পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন

"নবিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ শ্লীষ্টমশ্রুতে ক্ষায়তে হি বন্ধাদৌ ভূয়ান শ্লাগো বিবন্ধতে।"

আমরা প্রকৃতি আর পুরুষের এই চির মাধুর্য্যময় প্রণয়াভিনয় দেখিতে দেখিতে, সেই এক ঘেয়ে জলে জলাকার ভাবটা ভূলিয়া থাকিতাম।

পর্যদিন আমরা রাজধানী খ্রিপ্টিয়ানার সম্মুখীন হইতেই আমাদের জাহাজে Royal Flag উড়াইয়া দিল। সে দিন কাপ্তেন সাহেব আমাদিগকে জাহাজের কিছু কল-কারখানা দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। কেন না বিদেশী বলিয়া আমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ যত্ন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। তিনি চতুর্থ ডেকে একখানা ঘেরা-দেওয়া ছোট কুটরীতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। তথায় গিয়া দেখি, এক প্রকাণ্ড কম্পাস যন্তের সাহায়েয় দিঙ্-নির্ণয় করিয়া, একখানা চাকা এদিক ওদিক ঘুরাইয়া, সেই বৃহৎ জলমানের প্রাস্তর্যার ছালকে নিয়মিত করিতেছে। যে ব্যক্তির উপর ইহার চালনার ভার, তাহার আর অন্তানিকে দৃক্পাত করিবার যো নাই। তবে প্রতি তিন ঘণ্টা অস্তর নৃতন লোক আসিয়া ইহাকে অব্যাহতি দেয়, এরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে একখানা টেবিলের উপরে যে মানচিত্র দেখিলাম, তাহাতে জাহাজখানার গমনের পথ নির্ণীত করা আছে, এবং সে পথের ছই পাশের জলের গভীরতার পরিমাণ লেখা রহিয়াছে। তদমুসারে গভির বেগ কম বেশী করা হইতেছে। আমাদের সামান্ত জান-বৃদ্ধিতে এ সকল ছুরুহ সামুজিক তম্ব কিছুই আয়ত করিতে না পারিয়া, কেবল কৌতুহলবিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। তারপর যাহা দেখাইলেন, তাহা

আরও বিস্ময়জ্ঞনক। রঙ্-বেরঙের নিশান উড়াইয়া, ভিন্ন ভিন্ন জাহাজের কর্মচারীদের সহিত কিরূপে রীতিমত কথাবার্তা চালান যায়, তাহার নমুনাম্বরূপ একখানা মোটা পুস্তক বাহির করিলেন! তাহাতে প্রত্যেক দেশের রাজকীয় পতাকার বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও নমুনা লিখিত আছে, এবং সেই বর্ণামুসারে নাকি প্রশোত্তর চলে। এই সকল হরেক রকমের চিত্র দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ "ইণ্ডিয়ার" পতাকার দিকে নজর গেল। সেই চিরপরিচিত ধ্বজ ! গ্রেটব্রীটনের দঙ্গে একীভূত হইয়া আছে, কোন পার্থক্য নাই। জন্মাবধি ইহা দেখিয়া আসিয়াছি। তবু আজ কেমন চোখে একটু ধাঁধা লাগাইল! প্রত্যেক পতাকার বিভিন্ন আকার দেখিয়া সহসা এ অভিনতা কেমন যেন একট খাপু ছাড়া বোধ হইল। আর কলকারখানা দেখার দিকে মন গেল না। এরপর যা एिथिलाम. (म क्वित वाहिरात हरक। मेर एमेथे एमेथे हहेला. नाविक महामग्राक যথোচিত ধন্যবাদ দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। ততক্ষণে রাজধানী নিকটবন্তী হইয়াছে। দুর হইতেই দেবতার হাত ছাড়াইয়া এখানে মানুষের হাতের নিদর্শন সব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। অভ্রভেদী সৌধ-চ্ডা সকল, যেন নভোমগুলকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তথাকার বৃহৎ বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করিবামাত্র, অনেক দিন পরে আবার সেই ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গাড়ীঘোড়া এবং জনতা দেখিয়া প্রাণের এতদিনকার উদার প্রফুল্ল ভাবটা যেন হারাইয়া ফেলিলাম। বাইরেও কলরব। ভিতরেও মহাগোলযোগ বাঁধিয়া গেল। আমরা যদিও রাজধানীরই লোক বটে. তবু সে রাজধানীর তুলনায় এর সবই অন্থ রকম লাগিতে লাগিল। এদের রাজাও ফরসা প্রজাও ফরসা: রাজারও যে মাতৃ-ভাষা, প্রজারও সে ভাষা। এক স্থানেই তুইএর জন্ম, তুইএর একই ধর্মা, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মা, এক প্রণালীভেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তারপর দেহান্তে স্মাটের দেহের যে গতি, তাঁহার অধীন জনেরও সেই বিধি।

এ দেশের চিরন্তন প্রথামুসারে উষার মুখ কেহ বড় একটা দেখে না, দেখিতে পায়ও না। পাছে উষার নব উমেধিত মোহন মধুর রূপের ছটায় কেহ সজাগ হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে যেন নিজ্রাদেবী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আগ্লাইয়া বসিয়া থাকেন। দিবাকর নিজ্রাদেবীর এই অনধিকার চর্চায় রোষায়িত হইয়া আপনার রশ্মিজাল বিস্তারপূর্বক সেই নিরাশ্রয়া মুগ্ধা বালিকাকে সম্বেহে তন্মধ্যে রক্ষা করিয়া, নিজ্রাদেবীকে অন্তর্ধান হইতে আদেশ করেন। তথন চৈতক্ত লাভ করিয়া, পুরুষরমণী অভেদে দিনমানের

জন্ম, সেই বিপুল কর্মক্ষেত্রে যে যার ছুট্ দেয়। আমাদের দেশে কিন্তু এতটা ছুটাছুটি দেখি না, সব র'য়ে স'য়ে হয়। এখানে পিতা, পুত্র, ভাই, ভগিনী, স্বামী, স্ত্রী, শক্র, মিত্র, কে কার আগে যাবে, প্রাণপণ এই চেফা—সর্বত্র এক লক্ষ্য—পদবৃদ্ধি। এই পদ অনুসারেই মান-সন্মান! নইলে কেহ কাহাকেও পোছে না। এ সব স্বাধীন রাজ্যে জাতিবিচার নাই বটে, এই পদবিচারই বা ক্ষম কিসে ?

আজ প্রথমেই আমাদিগকে টুরিফ্ট হোটেকে যাইয়া সে স্থান হইতে নগরটির সমগ্র দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে হইবে, আমাদের প্রতি কুরু কোম্পানীর এই আদেশ জারী হইল: —পরে নামিয়া, লেণ্ডো গাড়ীতে চড়িয়া, কিছুদুৠ গিয়া নির্দ্ধারিত এক ট্রেম গাড়ীর নিকট উপস্থিত হওয়া এবং ইহারই সাহায্যে এক পাহাডের পাদদেশে আগমন করিয়া. পদত্রজে সে পর্বতের সামুন্থিত পান্থশালায় প্রীছান। এখানেও আমাদের সঙ্গে এক পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ জন্ম পরিচয়-পত্র कैল। গাড়োয়ানকে সে বাড়ীর কর্ত্তার আফিসের ঠিকানা বলাতে, আমাদিগকে সেশ্বনে নিয়া উপস্থিত করিল এবং কার্ড পাঠাইবা মাত্র তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। জানি না কি মনে করিয়া তাঁর মুখে আর হাসি ধরে না। একেবারে তুই হস্ত বাড়াইয়া আমা-দিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এবং স্বেচ্ছাক্রমে আমার ভ্রাতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অশ্চালককে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তাগার অমায়িক ব্যবহারে মনে হইতে লাগিল, যেন কতদিনকার পরিচয়। নরওয়েজীনদের মত আগস্ত্রকদের প্রতি এমন সরল স্বাভাবিক ব্যবহার সচরাচর সভাদেশে দেখা যায় না। কুক্ কোম্পানী কর্ত্তক নির্দ্দিষ্ট ট্রেমের নিকটে আসিতেই আমাদের গাড়ীগুলি থামিল। আমরাও সকলে নামিয়া সেই বৈত্যুতিক শকটের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান লাভ করিলাম। লগুনে আসিবার আগে আর কখনও ট্রেমে চড়া ভাগ্যে ঘটে নাই। সর্ববসাধারণের সঙ্গে একত্র বসিয়া সদর রাস্তায় এ ভাবে যাতায়াত, বঙ্গমহিলার পঞ্চে এক অভিনব ব্যাপার বলিতেই হইবে। কাজেই প্রথম প্রথম কেমন একট বাধো-বাধো ঠেকিত। কিন্তু এতদিন এই সব পাশ্চাত্য সভ্য দেশের সংস্রবে সে বাধো-বাধো ভাবটা এখন বিলুপ্ত-প্রায়। মানুষ এম্নি অভ্যাদের দাস! আমরা তখন তুইতিনখানা ট্রেমগাড়ী বোঝাই হইয়া চলিলাম। সব সহযাত্রী এভাবে একত্র বসিয়া যাওয়ার একটা বেশ আমোদ আছে। ক্রমে সহর ছাড়াইয়া বাইরে আসিতেই আবার পাহাড়ের পাট আরম্ভ হইল। এবারে একটি পাহাডের পদতলে আসিয়া আমাদের ট্রেম থামিল। নামিয়া

আমাদিগের নৃতন পরিচিত বন্ধু সেই হোটেলের উদ্দেশ্যে চড়াই-পথ ধরিলেন। আমরাও তাঁর অনুগামী হইলাম।

দেখিলাম কি প্রশস্ত পাহাড়টি! কি দিবা পরিপাটী হোটেলটি! কি চমৎকার চতুদ্দিকের দৃশ্যটি ! একটু বিশ্রামের বাসনায় ব্যাকুল হইয়া আমর৷ হোটেলের বারাগ্রায় গিয়া বসিলাম। তখন আমাদের প্রতিকৃতি তুলিবার মানসে নিকটস্থিত এক ব্যবসাদার ফটোগ্রাফার আসিয়া সম্মুখে হাজির। তার নিবেদন এই যে, এক ঘণ্টার আগেই ফটো তুলিয়া এবং ছাপাইয়া আমাদিগকে দিয়া যাইবে, ইহার অক্তথা হইবে না। আমরা প্রথমে একথা বিশাস করিতে চাই নাই। কিন্তু যথন ভাবিয়া দেখিলাম যে, না দিতে পারিলে ইহাতে লোকসান সে ব্যক্তিরই, তখন স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু চেষ্টা করিয়া চেহারায় ইচ্ছামত চারুতা ফলাইতে গেলেই যত সব গোল বাঁধায়। ছকুমের হাসি যেন তখন দন্তপীড়াঞ্জনিত দুঃথকেই প্রকটিত করে। দেহকে নিশ্চল রাখিতে গিয়া, নয়নযুগল চঞ্চল হইয়া পড়ে। তখন তাকে শাসনে আনিতে গেলে মস্তক বিল্লোহ করে। সুতরাং প্রতিকৃতি তোলাইবার বিডম্বনা বহু। তা কে শোনে! নাছোডবান্দা। অগতা৷ কাজ হাসিল হইলে পর সে লোকটির হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া, বন্ধবর আমাদিগকে লইয়া ঘরের ভিতর যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার চুহিতা, জামাতা ও বনিতা আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দিলেন। তথন কঠা মহাশয়, ছোট গলায় একট গর্ববভরে আমাদিগকে বলিয়া রাখিলেন যে, তাঁহার এই কন্মা, এদেশে একজন অসামান্ত রূপসীর মধ্যে পরিগণা। একথা শুনিয়া আর বিশেষভাবে সে মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া কি উদ্ধার আছে ? কিন্তু মূলেই যে ভুল! যে ভ্রমর-কৃষ্ণ-লোল-লোচন আমাদের ধারণায় সৌন্দর্যোর সার ভূষণ, তার পরিবর্ত্তে পিক্ললনয়ন হইলেই--হউক্ না সে অঙ্গনা "পক্ষ বিস্বাধরোঠী" "মধ্যে ক্ষামা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা" "শিখরি,দশনা," আমরা সেখানে রূপের সে মাহাত্মাই খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু কি করি, এস্থলে স্বয়ং জনকই ষখন বড়াইকর্ত্তা, তখন ভদ্রস্ত্রতার অসুরোধে তাঁর কথাই স্বীকার করিতে হইবে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতা অমুসারে এসুব বিষয়ে অনুতভাষণ মোটেই নাকি দোষাবহ নহে বরং যথার্থ মনোগত ভাব ব্যক্ত করাই ভারি অসঙ্গত। তারপর কর্ত্তঠাকুরাণীর বিশাল বপু দেখিয়া আমরা একটু থম্কিয়া গেলাম। দেশাচারের অমুরোধে "মধ্যে ক্ষামা" হইতে গিয়া তিনি যেন ভারি অস্বস্তি মনে করিতেছিলেন। দেখিলাম, তাঁর নিটোল কপোল যুগল, প্রসারতা লাভ করিতে গিয়া নেত্রদ্বয়কে

বিলুপ্তপ্রায় করিয়া দিবার চেফীয় আছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই পক্ষাসকল প্রহরী রহিয়াছে। নাসিকাটি দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থের পক্ষপাতিতা জানাইতেছে। তাঁর স্থল গ্রীবা, সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ বদনমগুল সহ মস্তকের ভারবহনে অসমর্থ হইয়া, একেবারে অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে, ভাগ্ন্যো তথন স্বৃদ্ধ চিবুক সে ভারসহ বক্ষস্থলে ভর করিয়া সে উত্তমাঙ্গ ধারণ করিয়ার্ছিল ! নতুবা বোধ হয় বিভার্টের সীমা থাকিত না। তার পরিপুষ্ট বাহুলতা যেন স্কৃততই আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিছতেই হস্তের দোহাই মানিতেছে না। আৰু তার নিরীহ পদন্বয়ের কেবল বেগার খাটাই সার! হাঁ—জামাতাটি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ স্থপুরুষ বটে। বিভাগটি হইয়াছিল ভাল। জননী আর জামাতা—ইংরেজীভাষাৠ সম্পূর্ণ অনধিগত, পিতার আর ত্বহিতার তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার জিল। বেশীর ভাগ আমরা কন্যাটির সক্লেই কথাবার্ত্তা করিয়াছিলাম। কর্ত্তা-মহাশল্প বোধ হয় শিষ্টাচারের অন্যুরোধে আমাদের আহারাদির অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিজে ইচ্ছা করিলেন আমরা আজ অতিথি-জ্ঞানে তাহাতে সম্পূর্ণ অমুমোদন করিলাম। ইন্ঠাবসরে আমরা সেই হোটেলের মধ্যে যত কিছু দেখিবার দেখিয়া লইলাম। আহারে বসিতে গিয়া দেখি ফলফুলে আহার স্থান স্থানেভিত, আর নরওইজীনদের বিশেষ বিশেষ আহার্য্য দ্রব্যের তালিকাসহ আমাদিগের প্রত্যেকের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এখন চাই কোন দিকে ? সে স্থানে বসিয়া নৈসর্গিক শোভা ত না দেখিয়া উদ্ধার নাই : প্রকৃতিফুন্দরীর একেবারে মাথার দিব্যি! এদিকে এত জন স্থানীয় সম্ভ্রাস্ত লোকের সঙ্গে আর আলাপের অবসরই বা পাই কোথায় ? কি করি! দোটানায় পড়িয়া কোনমতে কাজ চালাইতে লাগিলাম। আশেপাশের লোকেরা এরূপ সাদা-কালর জটলা দেখিয়া, কেমন যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, যেন কোন যন্ত্রসাহাযো তাহাদের ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছিল। আহার-পাত্রে নেত্রত্বয়কে সন্ধিবেশিত রাখে, তাহাদের সাধ্য কি ? আমরা কিন্তু এমন সকল ব্যাপারে অভ্যন্ত হওয়ায় একেবারে অগ্রাহ্ম করিতে শিখিয়াছি ! বেশ খোস্ মেজাজে সময়টা কাটিয়া গেল। আহারান্তে এই হোটেলের প্রধান কর্তৃপক্ষ একখানা মস্ত ফর্দ লইয়া আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। আমরা তাহাতে দৃক্পাত করা উচিত মনে করিলাম না: কেন না আজ আমরা অভ্যাগত। কিন্তু আমাদের অভি-ভাবক মহাশয় যখন হিসাব দেখিয়া ইংরেজীতে তাহা তর্জ্জমা করিয়া, অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ পূর্ববক আমার অগ্রজকে লক্ষ্য করিয়া কাগজখানা সেদিকে লইয়া ঘাইতে অমুরোধ

করিলেন, তথন দেশভেদে ভদ্রোচিত ব্যবহারের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া, আমার জ্রাতা দিয়েতমুখে সকল পাওনা চুকাইয়া দিলেন। তথন উঠিয়া আমাদিগকে এই হোটেলের চতুর্দিকে বিশেষ বিশেষ স্থান দেখিতে যাইতে হইল। একটু যাইতেই পাইন ফরেফের মধ্যে আসিয়া পাড়িলাম। এসব নির্জ্জন স্থান মনটাকে বড় উদাস করে, এরাজ্যে থাকিতে দেয় না। গাছগুলি দাঁড়াইয়া, এখানে আরও যে কত লোক আসিয়াছিল, যেন তাদের কথা বলিতে লাগিল। এই চির-পুরাতনের সঙ্গে কেবলি নৃতনের পরিচয়। আসা আর যাওয়ার মধ্যে এই দৃঢ় নিশ্চল ভাব। কিছুই ত বুঝি না। এরা ত বিশ্বক্ষাগু ভ্রমিয়া কাহাকেও খুঁজিয়া মরে না। অথচ জন্মাবধি এরা এই একই স্থানে দাঁড়াইয়া, যে সন্ধান পাইয়াছে, যে সাক্ষী দিতেছে, আমরা ভবগুরে হইয়া তা পাইয়াছি কি ? তা



**টুরি**ছे হোটেল—হন্মেন্ কোলেন্

পারি কি ? এদের মত কখনও কি এত উন্নত হইতে পারিব ? আপনার পূর্ণবিকাশ দেখাইতে সক্ষম হইব ? যা কিছু শুষ্ক, মলিন, অমনি ত এরা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়। সরলতাই এদের জীবন! বিস্তৃতিই এদের ধর্ম। যখন এসব ফুরাইয়া ধায়, তখন আপনার ধ্বংস প্রার্থনা করে, নবীনকে স্থান দিবে বলিয়া। এ কি নিঃস্বার্থপরতা! আমাদের এসব শুধু দেখাই সার! আর ভাবাই কর্মা! গ্রহণের ক্ষমতা রাখি না—উপায়ও জানি না।

দেখিতে দেখিতে এক বৃহৎ হ্রদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। কত লোক ছোট ছোট নৌকায় তাহা পার হইতেছে। সময় সংৰীণ জানিয়া, আমাদের মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। আমাদের নবপরিচিতা গিশ্লীমাতা তথন আমাদিগকে তাঁহার বাডী গিয়া চা-পান করিতে অমুরোধ করিলেন। আমন্ধাও সাদরে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। এ ভদ্রতাটুকু হইতে তাঁকে বঞ্চিত করা উচিষ্ট মনে করিলাম না। স্থলাঙ্গিনীগণ সভাবতঃই প্রায়শঃ প্রফুল্লচিত্ত হইয়া থাকেন: প্রাম কারুণিক স্পত্নিকর্তার অনাদিকাল হইতেই এই বিধান চলিয়া আসিয়াছে। নয় ত সৌখীন মানবচক্ষু যে কিসে কি করিয়া বসিত, বলা যায় না। হোটেল হইতে সেই এবীণার বাড়ী পৌছিতে আমাদের যেন মুহূর্ত্তমাত্র জ্ঞান হইল, তিনি আমাদের দলবককে এমনি জমাইয়া রাখিয়াছিলেন। বাড়ীটির যেমন বাহির স্থন্দর, তেমনি ভিতরটি মনোহর! কথায় কথায় জানিলাম, এটি তাঁদের নিজস্বমত বাটী এবং এ বাড়ীর মালিক এ দেশের একজন সমৃদ্ধিশালী কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী বণিক। যে পাইন ফরেফ্ট দেখিয়া আসিলাম, সে রক্ষের জন্ম নরওয়ে বিখ্যাত। এখানকার ভাগ্যলক্ষ্মী নাকি ইহারি আশ্রেয়ে বাস করেন, আর তাঁর বসতি—মৎস্থ-জীবীদের গৃহে শুনিলাম। "দেমন" নামক মৎস্থে নাকি তিনি বিশেষ অমুরক্তা। মন্দ নয়! মংস্থের যে পুতিগন্ধে, প্রেত্যোনিরা পর্যান্ত পলায়ন করে, কমলবাসিনী হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া সতত তাহা নাসারদ্ধে ধারণ করেন, আমরা ক্ষুদ্র বঙ্গবাসী, এ রহস্য কেমনে বুঝিব ? বেশীক্ষণ সে গৃহে থাকা হইল না, কারণ কর্ত্তা এবং কর্তৃ-ঠাকুরাণীর তুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন অশ্যত্র রাত্রি ভো**ল**নের (dinner) নিমন্ত্রণ ছিল; বলিলেন, আগন্তুক ছাড়িয়া এভাবে চলিয়া যাওয়ায় অভদ্রাচরণের জন্ম তাঁহারা উভয়েই বড লঙ্কিত ও তুঃখিত হইলেন। সেই বিলু না চুকান ভিন্ন, আর তাঁহাদের অভার্থনার কোনরূপ ত্রুটী পাইলাম না। দিন থাকিতেই তাঁরা রাত্রি-ভোজনের নিয়মিত বেশ পরিধান পূর্বক আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণেচছু হইলেন; এবং এই অসময়ে এহেন বেশ-ধারণের কারণ বিশেষ করিয়া এই বলিলেন যে, বৎসরের বেশীর ভাগ তাঁহাদিগকে রাত্রির অন্ধকার লইয়াই থাকিতে হয় বলিয়া ডিনার

ব্যাপারটা তাঁরা বিকালের মধ্যেই সারিয়া ফেলার নিয়ম করিয়াছেন। বৎসর-ভরা একই নিয়ম চলে তাতেই এই কটা মাস তাঁদের সময়োচিত পরিচছদ ব্যবহার হইয়া উঠে না। অতএব যেন তাঁহারা আমাদের নিকট হাস্তাম্পদ না হন, সেজতা আগেই ইহা বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন। আমরা কিন্তু এই সামাতা বিষয় লইয়া, এতটা করিবার কিছু আবশ্যক দেখিলাম না। সময়ভেদে আহারের পরিতৃপ্তির সঙ্গে, অঙ্গের পরিচছদের পরিবর্তনের যে কি সম্বন্ধ তাহা ত আমরা বুঝি না। কোন কালে বুঝিব কি না কে জানে! বিদায়কালে কন্যার উপর আমাদের চা-পানের ভদারকের ভার দিয়া গেলেন।

সে ক্রক্র, তদ্দেশীয় রুচি অনুসারে মহা খাতিরজমা যে, তার মত স্বলোচনার ঈপ্সিত সঙ্গ ছাড়িয়া, সহজে কেহ যাইতে চাহিবে না। কিন্তু দেশ ও কাল ভেদে যে কৃচির পার্থক্য হইয়া থাকে. সে বেচারা ত আর তা জ্ঞানেন না। তিনি তাঁর স্থুমিষ্ট গলায় দুই একটি গান করিলেন, তাঁর চিত্র-বিভার বহু নিদর্শন দেখাইলেন, শিল্পকলায় যে তিনি সিদ্ধহস্তা, তাহার প্রমাণ সকল আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। প্রকৃতই মেয়েটি ষে সর্বরগুণসমন্বিতা, তাহা বলিতেই হইবে। ইংরাজীতে যাকে বলে "Accomplished"— তাই। এ সকল ছাড়াও তাঁর চরিত্রগত একটা সহজম্বন্দর বৈচিত্র্য ছিল যাতে আমাদের সকল ভেদবিচার ভুলাইয়া দিল। পুর্দা মনে তাঁকে ছাড়িয়া যাইতে আর পারিলাম কৈ ? তাঁহার স্বহস্তে মিশ্রিত, অতি উপাদেয় কফি পান করিয়া, আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। যাত্রার সময় আগত জানিয়া গাত্রোপান করিবামাত্র আমাদিগকে আর কিছক্ষণ বসিতে অসুরোধ করিলেন। কোনদিন জর্মানিতে গিয়া তাঁহার আপন আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার স্বামীও শিরঃকম্পানে তাহার সম্পূর্ণ অমুমোদন করিয়া, আমাদিগকে বন্ধুত্বসূত্রে আবন্ধ করিতে চাহিলেন। তাঁহাদিগের যুগল শিষ্টাচারে বলিতে কি, আমরা যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম, আর ভাবিলাম, এত যারা খাতির জানে, তাদের সেই বিল হেন ব্যাপারে অতটুকু গলদ রাখার ভাৎপর্যাটা কি হইতে পারে ? অথবা "অল্লস্ত হেতোঃ বহু হাতৃম্" ইচ্ছায়, বিচারমূঢতা মাত্র প্রকাশ পায়। যাক তারপর ধল্যবাদাদি শিফীচার-বিধি পালন করিয়া, সময়ের স্বল্পতা জ্ঞাপনাস্তর, সহযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিয়া, নির্দ্দিষ্ট ট্রেনের নিকট व्याप्तका कतिए नाशिनाम। नकरन नमरवे इहेरन गाँछी छाछिया मिन। (मरे मम्পতি গবাক-দার হইতে রুমাল উড়াইয়া, আমাদিগের দৃষ্টি

সাকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আমরা অদৃশ্য হইবার আগে তাহা হইতে বিরত হইলেন না।

রাজধানীতে আরও তুইদিন থাকিবার কথা। পরদিন এক অতি প্রাচীন গির্জ্জা পরিদর্শন। এখানকার অধিবাসিগণের মতে ইহাই নাকি সর্বপ্রথম ভজনালয়; শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্ম যেন আর তর সয় না। মানের আগ্রহ দেখিলে, সময়ও দীর্ঘ হইয়া বসে, বড় সহজে নড়িতে চায় না।

কিন্তু ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাকে উপ্পরওয়ালার হুকুম মানিয়া নড়িতেই হয়।
নির্দিষ্ট সময়ে অখ্যান সকল আসিয়া হাজির, শামরাও চড়িয়া বসিলাম। গাড়ী আজ
আমাদিগকে সহর দেখাইয়া চলিল। অনেক শ্কুল, কলেজ, যাতুষর, চিত্রাগারের পাশ
দিযা গেলাম। কৈ, যা দেখিতে আসিলাম, তাবি ত কোনই চিহ্ন দেখিতে পাই না।



পাইন-বনানী-বেষ্টিত বৃহৎ ব্রদ

এই বলিতে ছোট্ট একটি পাহাড়ের গায়ে একটি কাল চূড়া দেখা গেল, বুঝিলাম এই তবে সেই হবে। বস্তু দিনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, চুর্নিবার কাল, বসিয়া বসিয়া ইহাতে এই কালের রঙ ধরাইয়াছে। বস্তুতঃই তবে উহা প্রাচীন। কিন্তু সে স্থানে পৌছিয়া যা দেখিলাম, তাতে উহা প্রাচীন কীর্ত্তির উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তি সকলের মধ্যে, কত শত কারুকায়া আজ্বও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। কৈ! কালের ধ্বংসকুশলী হস্ত ত তুই চার হাজার বৎসরেও তাহা পুঁছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সে সকল এম্নি পাকা হাতের কারিগরি। আর একি! একখানা কাঠের তৈয়ারি খেলাঘর! না আছে তার কোন নৈপুণা, না আছে তাতে বৈচিত্রা!

যদি বল, শুর্থু কালের মাহাত্মাই কি কম ? তা নয়। কিন্তু যদি সে মাহাত্মা কেবল অনুমান-সাক্ষেপ হয়। তবে ? ধতা পাশ্চাত্য জাতি। যে কোন তর প্রাচীন বলিয়া একবার কাণে গেলেই তাহারা তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়ে। তার প্রমাণস্ক্রপ আমাদের চক্ষে এই নগণ্য গৃহটির, কেহ কেমেরা লইয়া কেহ বা Sketch book বাহির করিয়া তুলিকা সহযোগে প্রতিকৃতি তুলিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা তখন কুক্ কোম্পানীর উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার আশ্রয়ে কিছু কটু কথা ব্যয় করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আর রাজধানী ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু পরাধীন জনের ত আত্ম-ইচ্ছায় কার্য্য করা চলে না। সে দিন মান মুখে যরে ফিরিলাম, কেন না আজকার কেবল যাতায়াতের পরিশ্রমই সার হইল। কাল নাকি বড় বড় Museum আর Art Gallery দেখান হইবে। ইচ্ছা ছিল না যে যাই, কিন্তু পাছে বাঙ্গালী নারী জাতির "অবলা" নামের সার্থকতা প্রমাণীকৃত হয়, সেই লক্ষ্মার খাতিরেই অনিচ্ছাসত্ত্বও সহযাত্রিগণের সঙ্গ লইতে বাধ্য ইইলাম।

প্রথমেই এক প্রকাণ্ড যাতুঘরে প্রবেশ করিতে হইল। সেখানে মোটেই মন বিদিল না। গাইড্ মহোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদান্ধ অনুসরণ ভিন্ন শরীরের অন্থা কোন কার্য্য ছিল না। চোখের দৃষ্টি ত কোন্ রাজ্যে যে অপসারিত হইরাছিল তা নিজেই জানি না। বিদেশী বেচারা তাহা দেখিয়া, তার ভাঙ্গা ইংরেজীকে একটু ঘোরান-গোছ করিয়া, একটু বড় গলায় বক্তৃতা করিতে কৃতসংকল্প হইল, কিন্তু কর্ণ তাতে আদপে আমল দিল না। তারপর "আট গেলেরীতে গিয়া আর বেশী কি দেখিব! লগুনে ত আর্টের চূড়ান্ত দেখা হইয়াছে," মনে এই অবসাদ আসিল। কিন্তু যখন আসিয়াছি, তখন দেখাই যাউক, এই বলিয়া একটু অলসগমনে চলিলাম। দূর হইতে বেই মর্ম্মরপ্রস্তরমূর্ত্তি সকলে নয়ন নিপত্তিত হইয়াছে, অমনি চরণদ্বয় চঞ্চল হইয়া উঠিল,

আচম্বিতে দৃষ্টিকে চোখের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত পাইলাম। প্রাণমন তৃপ্ত হইল। কাছে গিয়া যত অগ্রসর হইতেছি, ততই নগ্নমূর্ত্তি সকল দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল—

"তুমি চির-বাক্যগীনা তব মহাবাণী! পাষাণে আবদ্ধ ওগো ফুক্সরী পাষাণী॥"

তুই একটি নয়, শত শত মূর্ত্তি। যেন অফুরন্ত। এখানে সবই স্থন্দর—যেন সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়াছে। পুরুষ আকৃতি ক্ষে রমণীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"ওগো



ইউনিভাগিটি

রূপসি! কি তুমি রূপের বড়াই কর ? চাহিয়া দেখ আমার দিকে, নয়ন ফিরাইতে পারিবে না।" আর রমণী অমনি উত্তর করিতেছে "কঠিন তোমরা—পাষাণ ডোমরা! কি বৃঝিবে তত্মর তনিমা! দেখ দেখ এই পাষাণ ভেদ করিয়া আমাদের সর্ববাঙ্গের লাবণ্যচ্ছটা কেমন উছলিয়া পড়িভেছে ? অথবা ডোমরা বে চক্ষুহীন! বৃঝিবেই বা কেমন করিয়া?" আমরা সৌন্দর্য্যের স্বরূপ জানি না, কাজেই যাচাই করিয়া, এ বিবাদের

মীমাংসা করিতে পারিলাম না। কেবল দেখিলাম, স্থানে স্থানে সেই বিশ্বশিল্পীর তুই একটি ক্ষণজন্মা পুরুষ, নির্নিমেষ নেত্রে এই রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন। চক্ষেপলক নাই, সম্পূর্ণ আত্মহারা! তাঁহারা যেন এই জড় চক্ষুতেও দৃষ্টি দেখিতে পাইয়াছেন, সে মুখের চির-নিস্তর্কভার মধ্যেও বিলাস-বিভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সে অক্সের স্পর্শ অমুভব করিয়াছেন, তাই এই শিল্প দ্রব্য দেখিতে দেখিতে যেন "ধাতুর্বিভূত্বম্যুচিস্তা" তাদের এই তন্ময় ভাব উপস্থিত! ধহ্য তাঁহারা—যাঁহারা সৌন্দর্য্যকে এভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন!

তারপর চিত্রফলক সকলের মধ্যে পড়িয়া যেন হাবুড়বু খাইতে লাগিলাম। কি বর্ণবিদ্যাস ? কি বৈচিত্রা ? একটি ঘরে চুকিতেই মনে হইল, কে যেন দূরে দাঁড়াইয়া আমাদিগের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিতেছে। একটু থম্কিয়া গাইড বাহাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে ?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন "এটি দেয়ালের গায়ে আঁকা একটি ছবি!" প্রথমে কিছুতেই বিশাস হইল না। পরে কাছে গিয়া সেই কেন্ভাসে হাত বুলাইয়া দেখি, প্রকৃতই তুলির লিখা! সে চিত্রটি বিশেষভাবে মনোমধ্যে অক্ষিত রহিয়াছে—পুঁছিয়া ফেলিবার জো নাই। আজ সময় কাটিতেছে, বড় প্রফুল্ল মনে। এবারে এ স্থান পরিত্যাগের তাগাদা আসিল, কেননা আর একটি ভজনালয় অগ্রকার দ্রেইব্য বস্তুর তালিকার অন্তর্গত রহিয়াছে। কুক কোম্পানী যে অত বড় ধার্ম্মিক লোক, আগে ভার পরিচয় বড় পাই নাই।

গাড়ীতে যাইবার সময় বড় রাজপথের ধারে এক জ্জনালয় অবস্থিত দেখা গেল। এক এক খানা করিয়া গাড়ী সেই মন্দিরের সন্মুখে আসিয়া থামিতেছে, আর সেই মন্দিরলারে দণ্ডায়মান দিব্যদেহধারী এক পাদরী সাহেব সসম্মানে সকলকে তদ্জান্তরে প্রবেশ করাইতেছেন। আমরা চলি যেন একেবারে রাজার হালে,—আমাদের সঙ্গে সারবাঁধা গাড়ী চলে। যেখানে গিয়াই দাঁড়াই, সেখানেই একটা রব পড়িয়া যায়। আজ কোন বিশেষ কাজে আট্কা পড়াতে দাদা আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই; তাই আমরা তুইটি বঙ্গীয় মহিলা কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। সেটা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ দোষ। সভ্য দেশের হাওয়াও তা উড়াইয়া দিতে পারে নাই—কি করা যায়! আমাদের এই সঙ্কোচভাব দেখিয়া, সেই ধার্ম্মিক-প্রবর আমাদের মুক্রবিব হইয়া, বিশেষভাবে সকল দেখাইতে লাগিলেন। আর একটি পথপ্রদর্শকও আসিয়া জুটিল। দেখিলাম, যীশুর ঘাদশ শিয়া ছুই পার্শ্বে অবনত-মন্তকে

দণ্ডায়মান,—নিপুণ হন্তের শিল্প বটে! মধ্যস্থলে যজমানের স্থবর্ণ-সিংহাসন স্থাপিত, এবং তাহার বামে দক্ষিণে কনকস্তন্তে দীপ জ্বিতেছে। সম্মুখভাগে উপদেষ্টার মঞ্চ মহার্হ কাঠে নির্মিত;—মনে হইল, যেন আমাদের প্রাচীন নবাবী আমলের কোন খাসমহলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চারিদিকের চাক্চিক্যে চক্ষু যেন ঝল্সিয়া গেল। ভাবিলাম, এক দরিদ্র রাখালের পূজার জন্ম এত বাহ্ম আড়ম্বর কেন ? তবে কি আড়ম্বরপ্রিয়তা মনুস্তলাতিমাত্রেরই মঙ্জাগত ক্ষইয়া আছে ? পূজার প্রকরণভেদে, প্রাণের ভিক্তিশ্রন্ধার তারতম্য ঘটে কি ? এক সব আস্বাব্ সত্যসতাই কি ধর্মাভাব-উদ্দীপক ? যাক্—আমরা আগস্তুক, আমাদের এই অনধিকার চর্চচার আবশ্যক কি ?

আমরা জানিতাম যে, আমাদের দেশের আদ্বিক্ষিত পাণ্ডার দলই কুসংস্কারবশতঃ
অধিকাংশ সময়ে তীর্থ-যাত্রীদিগের দারা জবল্পনিস্ত দানকার্য্য করাইয়া তীর্থ-গমনের
ভবিশ্বৎ পুণ্য-সঞ্চয়ের সহায়তা করিয়া থাকে। শুতরাং ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি
হইলেও, গৌণভাবে সৎসংকল্পে গিয়া পোঁছার। কিন্তু এই সকল স্তুসভ্য সাহেব
পাণ্ডাদের পাকে-প্রকারে দর্শকমগুলীর পকেট খালি করিবার তাৎপর্য্যটা এইরূপ
দ্বিধা বিভক্ত ছিল কি না, ঠিক বোঝা গেল না। এইবারে কুক কোম্পানীকে
কর্মোড়ে বলিতে ইচ্ছা হইল, "আর কেন ভাই। ঢের হয়েছে—এখন আমাদিগকে
বাড়ীর দিকে ফিরাও।" এই যে এতদিন প্রকৃতি দেবীর পিছে পিছে ঘুরিলাম, ইহাতে
শ্রোন্তি বোধ দূরে থাকুক, চিত্ত যেন নিত্য নব নব ভাবে বিভোর হইয়া পড়িত—
অন্তরের আনন্দ, অঙ্কের অবসাদকে একেবারে উড়াইয়া দিত। আর আজ্ব দেখ না!
পা আর চলিতে চায় না, বড় ক্লান্ত--বড় প্রান্ত।

সেদিন আমাদের জলনিবাসে নিরূপিত সময়ে পৌছিয়াই সটান কেবিনে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আহা ! যেন মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া, বড় আরামে—বড় নিশ্চিন্ত মনে। আর ভাবিলাম—"কেগো তুমি কাছে থাক সর্ববদা আমার ? সকলকে ছাড়িয়া এত দূর দেশে আসিয়াছি, তুমি তবুও সঙ্গ ছাড় নাই ?"—এত স্নেহ কার ?— বুঝিলাম না, ঘুমাইয়া পড়িলাম। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখি, শরীর মন আবার তাজা হইয়া উঠিয়াছে। মা গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়াছেন। সে স্পর্শ যে সর্বব্লান্তিহর।

পরদিন প্রাতে প্রাতরাশের পূর্বেই গিয়া বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া আসিলাম, সেদিন কোথায় যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, "Isle of Markuicত গিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে দেখা।" তারা নাকি তিন শত বৎসর পূর্বে যে ধরণের পোষাক পরিত, এখনও ঠিক সেই মতই পরিয়া থাকে,—কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তখন এত বড় একটা রাজধানীর বাহার ছাড়িয়া ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের দিকে মনটা যেন ঝুঁকিয়া পড়িল। যেন আর তর সয় না। কিন্তু সে জায়গায় উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা বড় সোজা নয়। প্রথমে কতকদূর একটা গ্রামের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিলাম; অনেক গলিঘুঁজি বলিয়া সেখান দিয়া গাড়ী চলে না। তা বেশ! অনেক দিন পরে গ্রামা-শোভা মন্দ লাগে নাই। পল্লীবাসীরা সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত ছিল, আমাদের এত লোকের পায়ের শব্দ শুনিয়া, যে যার কাজ ফেলিয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়া, দাঁড়াইতেই এই অদ্যুপুর্বব জীব কয়েকটির প্রতি তাহারা এমন ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যেন "শেষেন্দ্রিয়বুতিরাসাং সর্ববাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্ঠা।" কয়েকজন ত আমাদের সঙ্গই নিল,—কি জানি যদি আর এমন দ্বিপদ



"ফেডরিকস্বর্গ সূট্"---রিডসালেন্

জন্তু এজন্মে না দেখে। আমরা কিন্তু এদেরু দিকে তত নজর করিয়া দেখিতে পারি নাই। বাপরে! কলিকাতার বড়বাজারের গলি এর কাছে লাগে কোথায় ? এড তুম্ভর রাস্তা জানিলে কি আর দ্বীপদর্শনে আসি! বাসীন্দারা কেমন খোস্মেজাজে চলিয়াছে! দেখিয়া হিংসা হইল। মনে ভাবিলাম, বিধাতাপুরুষ যদি অন্ততঃ দণ্ড ছুইএর জন্মেও এদের মত আমাদের আণ এবং দৃষ্টি শক্তিকে একটু মন্দীভূত করিয়া দিতেন, তবে এযাত্রা বাঁচিয়া যাইতাম! কিন্তু যা ছুইবার নয়, তা ভাবিয়া ফল কি ?

এই ভাবে যথাস্থানে আদিয়া খেয়া-ঘাটে ছোট ছোট Tender বাঁধা আছে দেখিলাম। ওপারে একটি ক্ষুদ্র দীপ দেখা যাইতেছে, সেইটিই আমাদের গন্তব্য স্থান। শুনিলাম, সেখানে শুধু সহস্রাধিক ধীবরের বাস। অক্যু আর কোন জাতির বসতি আর নাই। একটু অগ্রসর হইতেই মৎস্থজীবীদের নৌকার স্থান্তল সকল দেখা যাইতে লাগিল। আমরাও উদ্গ্রীব হইয়া সেই স্থলখণ্ডে পৌছিবল্ল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু জলপথের দূরত্ব নির্ণয় করা বড়ই তুরুহ ব্যাপার। জলতত্ববিদ্ ভিন্ন ইহা সহজ লোকের চক্ষুকে সতত্তই বিড়ম্বিত করে। ক্রমে মাস্তল সক্ষ তরীসকলের সন্ধান মিলিল। তাহার পর মানবদেহসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর কুলে আসিয়া আমাদের জল্মান ভিড়িল। তীরে শিশুর দল মহা কলর্ম উপস্থিত করিল। সঙ্গে তুইচার জননবানা চকিত নেত্রে আমাদিগকে সাদরসম্ভাষণ জ্ঞানাইয়া, তাহাদের চিরন্তন ব্যবসার কিছু মুনকা করিবার আশায় আমাদিগের হস্তে বছবিধ পোষ্টকার্ড চাপাইয়া দিল। তুই একজন আবার ছুচার কথা ইংরেজীও বলিতে লাগিল; তা শুনিয়া আমরাও কিছু উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু এদের এ বিদেশী ভাষার বিভাটা বেশী দূর গড়াইল না দেখিয়া, বাধ্য হইয়া, বাগ্দেবীকে বিদায় দিলাম।

এ দ্বীপবাসীরা সকলেই খর্বাকৃতি ও কৃশকায় এবং তাহারা যে ধরণে পোষাক করিয়াছে, তাহা দেখিলে কোন মতেই হাস্ত সম্বরণ করা যায় না। আমাদের দেশের নাচের কাঠের পুতুলের কথা মনে পড়িয়া গেল। মেয়েদের গড়ন যেন অবিকল সেই ছাঁচের, কেবল পরণের ঘাগ্রার ঘেরটা তদপেক্ষা চতুগুণ। পুরুষদের পরিচ্ছদ অনেকটা কাবুলিওয়ালাদের মত, কেবল মাথায় পাগড়ীর বদলে কাল চতুজোণ টুপী। ইহাদের সকলেরই পদদ্বয়ে কান্ঠনির্দ্মিত পাছকা, নচেৎ চ্লাফেরা চলে না; কেন না বৎসরের বেশীর ভাগই এই স্থলভূমিটুকুতে বারিধারা বর্ষিত হয়, বাকি সময়, রাস্তাঘাট বরকে ঢাকা থাকে। বস্তুতঃ, এমন জায়গায়ও কি মামুষ সাধ করিয়া বাস করিতে আসে ? পর্যাটকের পক্ষে এ দৃশ্য সাময়িক ,আননন্দায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু আজীবন এ কফভোগের কি রহস্য থাকিতে পারে, সহসা বুঝিতে পারিলাম না।

আমরা পোইকার্ড নির্বাচন করিতে করিতে, পথ চলিতে লাগিলাম। তথন ক্ষুদ্র কুদ্র গৃহের হারে দণ্ডায়মান প্রবীণপ্রবীণারা, অঙ্গুলিসঞ্চালন হারা আমাদিগকে তাহাদের গৃহাভান্তরে প্রবেশ করিতে সঙ্গেত করিতেছিল। আদত কথা শুনিলাম,—এখানে যাহার ঘরেই যাও, কিছু নজর দিয়া আসিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এখন কাকে ছাড়িয়া কার মন রাখি, এই এক মহা সমস্থা হইল। হঠাৎ কি মনে করিয়া, আমরা আর সকলকে বঞ্চিত করিয়া এক অশীতি-ব্যীয়া বৃদ্ধার আহ্বানমত তাহার ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। আর তার আনন্দ দেখে কে গু আমাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনার নিমিত্ত সে যেন ব্যতিবাস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে কোতৃহলপরবশ হইয়া, সে কুটারের সকলেই আসিয়া, আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিয়া মনে হইল, যেন কতকগুলি কৃত্রিম পুত্রলীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

ঘরের দ্রব্যসামগ্রী সুশৃঙালা মত সাজানো রহিয়াছে। প্রথমে তাহাদিগের পরিধেয় পরিচছদ সকলের নমুনা দেখাইবার নিমিত্ত আমাদিগকে একটি টেবিলের পাশে লইয়া গোল এবং ত সমুদায়ই যে তাহাদিগের সহস্তক্ত, তাহাও বলিয়া দিল।

চারিদিকে চাহিয়া একটি বই তুইটি কুঠারা দেখা গেল না; তাও আবার এত সংকীর্ণ বে আমাদিগের বন্ধীয় দেহের স্বাভাবিক পরিসর লইয়া, তুচারটি প্রাণীর সচ্চন্দে ইহাতে জীবন্যাত্রা নির্বাহ করা, কোন মতেই সম্ভবপর নহে। এক কোণে আবার রন্ধনসম্পর্কীয় যাবতীয় সামগ্রী মজুত আছে। ইহাদিগের আহার্য্য বস্তুর পাক-প্রণালা এত অল্প সময়-সাপেক্ষ, যে আমরা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই তাহাদের মধ্যাহ্নভাজনের আয়োজন সমাপ্ত হইয়া গেল। একটি লোহার ফোভে, উপযুগির তিন চারিটি পাকস্থালীতে সজ্জী ও মৎস্যাদি মসলা-সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই একমাত্র ব্যঞ্জন ও রুটিই ইহাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাত্য। সান্ধ্য-ভোজনে নাকি ইহার কিছু পার্থক্য হইয়া থাকে। ইহারা বড় মাংসাশী নহে। মোট কথা, ঐ জিনিষটা এই জলসমাকীর্ণ ক্ষুদ্র স্থানে সংগ্রহ করাই যায় না। তাহার পর সেই কোণেই মেজেতে একটি থোঁড়া গর্তের ভিতরে ছোট একটি বাল্তি ফেলিয়া, তাহা টানিয়া তুলিয়া, তাহারা জলের জোগাড় করিল। আমরা ইহাদের গার্হস্থা ধর্ম্মের এই ক্ষিপ্রে কার্যায় রৃষ্টি এত বেশী হয়, যে ঘরের বাহিন্ধে বড় কেছ যাইতে পারে না; তা ছাড়া শীতাধিক্যত আছেই। তারপর দেখা গেল ধে, আছারের স্থান ও বিশ্রাম উপভোগের ব্যবস্থা সংকীর্ণভাবে সকলই রহিয়াছে; তবে

সবই যেন শিশুদের খেলার উপযোগী উপকরণ বলিয়া ভ্রম ইইতেছিল। আচ্ছা। এ সব ত বেশ দেখা গেল, কিন্তু শয়নের সরঞ্জামের ত কোনই সন্ধান পাইতেছি না! ভাবিলাম, অবশাই স্বতন্ত্র কামরা আছে। কিন্তু এ হেন কল্পনার আশ্রায়ে আমাদিগকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না। সেই স্থবিরা স্মিত্রমুখে, একখানি পত্রপুষ্পপরিশোভিত পরদা, দেয়ালের গাত্র হইতে উত্তোলনপূর্বক এক অভিনব দৃশ্য দেখাইলেন। বস্তুতঃ এ দৃশ্য এ জন্মে আর দেখিব বলিয়া মনে হয় না ৷ ইহাকে শয়নাগার না বলিয়া শযাা-বিভাট বলাই বেশী সঙ্গত হইবে, বোধ হয়। একটি প্রাচীরসংলগ্ন আলমারীর থাকে থাকে চারিটি প্রাণীর শয্যা পাতা রহিয়াছে এবং 🛊 র্শকরন্দের বিশ্বাস বন্ধমূল করিবার জন্ম, ইহার প্রত্যেকটিতে এক একটি শিশু (শাওয়াইয়া রাখা হইয়াছে। কোথাও একটি ছিদ্রও নাই যে, তাহা দ্বারা বাহিরের নিশ্বল বায়ু প্রবেশ করিয়া, অভ্যন্তরের দ্বিত বায়ুকে বহির্গত করিয়া দিবে। বলা বাহুলা যে সেই লোচন গ্রাহিণী নিদ্রাদেবীর এস্থলে দয়ার এই অ্যাচিত পক্ষপাতিতা দেখিয়া, আমরা কিঞ্চিৎ ঈর্যান্থিত হইয়াছিলাম। আমাদের এত সাধ্যসাধনায়ও তাঁর মন পাওয়া যায় না কেন ? আমরা 'নিশিভোর' দার বিমৃক্ত রাখিয়া একান্তে তাঁর নিঃশব্দ পদসঞ্চার প্রতীক্ষা করিয়া থাকি : কিন্তু তিনি অনেক সময়ই তাহা উপেক্ষা করিয়া, অকারণ আমাদের দেহমনের নিপীড়ন করিতে ছাডেন না! আর এরা এই প্রকৃষ্টরূপে আবদ্ধ একটি ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে, গাত্র ঢালিবামাত্রই তিনি যে নেত্র জুড়িয়া বসিয়া পরম মিত্রবৎ আচরণ করেন! -ইহাকে পক্ষপাতিতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে বল ?

এই অবস্থা দেখিতেই আমাদের প্রাণ-বায়ু যেন রুদ্ধ হইয়া আছে, অথচ এদের তাতে জ্রাক্ষণণ্ড নাই। জানি, জন্মাবধি এভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে, আমাদেরও ইহা অভ্যন্ত হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের দৃশ্য-বৈচিত্রোর সঙ্গে সঙ্গে, তত্রনিবাসীদিগের আচরণপদ্ধতির পার্থক্য দেখিয়া, ক্ষুদ্র প্রাণণ্ড যে কি পরিমাণে প্রসারতা লাভ করে, ভাবিলে আশ্চর্য্যবোধ হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া স্থিকিন্তার নব নব স্ক্রনী-শক্তি প্রতাক্ষ করিয়া, অন্তরে যে এক অভ্তপূর্বে আনন্দের উদ্রেক হয়, ইহাই দেশ-পর্যাটনের স্থায়ী ফল মনে করি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আনমনে আরও তুই চারিটি কুটীরের ভিতর-বাহির প্রদক্ষিণ করিতেছি, এমন সময় তত্ত্বাব্ধায়ক স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, আমরা এ স্থানের সাময়িক পরিদর্শক মাত্র; স্মামরা তাহার পদান্ধ অনুসরণপূর্ববক প্রত্যাবর্ত্তনে তৎপর হইলাম। তথন কুটীরবাসীদিগের

করুণ দৃষ্টি আমাদের কাণে কাণে যেন কি কথা কহিতেছিল, প্রথমে তাহা কিছুই বোধগম্য হয় নাই। তাহার পরেই মনে হইল, ইহাদের এহেন শিফাচারের বিশিষ্ট পুরস্কার পাওয়া চাই ত! একথা আমাদের বেমালুম বিশ্বত হওয়া ছায়সঙ্গত হয় নাই বুঝিয়া বিশেষ অমুতপ্ত হইলাম, এবং আমাদের ইঙ্গিত-মত তৎক্ষণাৎ প্রসারিত তুই চারিটি দক্ষিণ হস্তে কুক্ কোম্পানী হইতে গৃহীত কয়েক খণ্ড তদ্দেশীয় রজতমুদ্রা দান করিয়া, অবিলম্বে বিদায় গ্রহণ করিলাম। থেয়াঘাটে আসিয়া দেখি, য়েন চূড়ামণিযোগ উপস্থিত। তবে এ সেই পূত-সলিলা পুণ্য-প্রবাহিণী জাহ্মবী নয় য়ে শৈত্যের প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া, প্রাণের আবেগে ইহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, দেহমনের মলিনতা বিধোত করিয়া লইবে। সামাল্য সরিৎসমুদ্রকে ধর্মসংক্রান্ত করিয়া লইতে, এদেশের লোকের প্রবৃত্তি হয় না। শুনিলাম, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, নাকি এরা অকারণ স্থানাদিতে সময় নয় করে না! পূজা-পার্বণের তাড়াও নাই য়ে, অন্ততঃ পক্ষে বৎসরান্তে তুই চার দিন, ধর্ম্মের খাতিরে দেহকে জলস্পর্শ করাইতে হইবে। প্রত্যাহ এই কাপড় কাচায়, আর গা মাজায় কি আমাদের কম সময়টা যায় ৽ এসব বালাই এদের নাই!

এবার অন্য পথে গিয়া ওপারে ফিরিলাম। কিন্তু কেমন স্থানে যে ফিরিলাম, তাহা আর কহতবা নয়। এতদিন কেবল স্থানীকতার মধ্যে বাস করিয়া, এইটি বড় বদ্ অভ্যাস হইয়াছে যে, বিত্রী কিছুই যেন বরদাস্ত হইতে চায় না। এ কি বিষম বিড়ম্বনা! আমাদের দেশে কি সবই শোভন ? সকলই নয়ন-রঞ্জন ? তবে ?—এই "তবের" ভিতর একটু তাৎপর্য্য আছে। বলিতে কি, এই ভুবনমোহন দেশে যে, এহেন কদর্য্য স্থানও আছে, আমাদের কল্পনার সীমানার মধ্যেও তা আসে নাই। আর এমন স্থান থাকিলেই বা বিদেশী দর্শকর্ত্বকে তাহা দেখাইতে হইবে, এমনই বা কি কথা ? কাজেই কুক্বাহাদ্বরের আমাদিগকে এই অপথে লইয়া আসিবার আবশ্যকতা বোধগম্যা না হওয়ায়, সকলেরই মুখমগুলে বিরক্তির রেখা দেখা দিল। বিধিক্তে এমন সময় এতৎস্থলে একটি অমলধবল দিব্যধামের দর্শন পাওয়ায়, চকিতে সকল সমস্থার মীমাংসা হইয়া গেল। এই ভ্রনটির ভিতরে অবশ্যই ভোজনের আয়োজন আছে,ইহা অনুমান মাত্রই, সর্বর উগ্রভাব অতিক্রেম করিয়া উৎফুল্লতা আসিয়া সকলকে প্রফুল্ল করিয়া দিল। এও কি ক্ষধন সম্ভব যে, এত বড় কুক কোম্পানী, একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশৃন্য হইয়া, এত লোকের সংরক্ষণের ভার লইয়া স্থানটি মন্দ বলিয়া, সকলকে উপবাসী রাখিয়া দিবে ? তারপর

মন্দ স্থানই বা বলা কেন ? মৎস্ঞজীবীদের জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা দেখিতে আসিয়াছ, এস্থান যে পদ্মগদ্ধপরিপূর্ণ হইতে পারে না, সে ত জ্ঞানা কথাই ছিল। যেখানে হাজার হাজার মৎস্থের কারবার, এবং এদেশের যা সর্বাশ্রেষ্ঠ পসার, সেইটি না দেখিয়া যাওয়াই কি বড় সঙ্গত হইতে ? না হয়, যে-সে জায়গায় আহার-কার্য্য সমাধান, সকলের রুচিকর হয় না। তা নাই বা হ'ল। এক বেলার অনাহারে কেহ কি কখনও মারা পড়ে ? বিশেষ বঙ্গবাসিগণ ? তাহাদের কয়জনেরই বা পেটে তুবেলা অন্ন জোটে! আমাদিগের সে স্থান হইতে প্রস্থানের পূর্বেব, সে হোটেজের ম্যানেজার মহাশয় একখানি পুস্তক হস্তে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগকে তাহাতে স্বাস্থানিন সাম-ধাম সই করিতে অমুরোধ করিলেন। আমাদিগের লিখিত "Calcutta" শক্টি নজরে পড়িবা মাত্র সে ব্যক্তি



ফ্রেডরিক্স্বর্গসূট্—বাড্টুয়েল্

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ব্যক্ত করিতে চাহিল যে, তাহার এক পুত্র তথায় কি এক ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, আমরা দেশে ফিরিয়া অমুগ্রহপূর্বক যেন সন্ধান করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সে তৎক্ষণাৎ সম্ভানের ঠিকানা সহ একখণ্ড কাগজ আমাদিগের হস্তে প্রদান করিল। পুত্রস্কেহের এ হেন অভিব্যক্তি দেখিয়া, বস্তুতঃই সে সময়ে অভিভূত

হইয়া, সেই সরল পিতৃপ্রাণের অন্যুরোধ-রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু অস্তাবধি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া, নিজের কাছে বড়ই অপরাধী আছি।

আমাদের আজকার যাত্রার Romance এর এখনও ইতি হয় নাই জানিয়া মা তুর্গতিনাশিনীকে স্মরণ করিয়া, আবার যাত্রা করিলাম। এবার জলপথে, ছোট এক নালার মধা দিয়া, নৌকাযোগে গমন। কিন্তু তত্ত্ত্তিত তরণী সকলের আকৃতি দেখিয়া, ভাহাতে আরোহণ করিতে চিত্তে তেমন প্রলোভন জন্মিল না। ভবে কদাকারেও অন্তত কাৰ্যাদক্ষতা থাকিতে পাৰে, এই আশায় প্ৰণোদিত হইয়া, সকলে মিলিয়া, উঠিয়া সার বাঁধিয়া বসিলাম। উর্দ্ধে মুক্ত আকাশে, তখন তপনদেব বিরাজমান দেখিলাম। কিন্তু আজ তাঁর প্রতাক্ষ-দর্শন এবং মস্তকোপরি তাঁর এই অজন্র তেজঃস্বরূপিণী করুণা-ব্যণ ভাগ্য বলিয়া মানিতে পারিতেছি না। ক্লান্তকলেবর ইহার অন্তরায় হইয়া আছে। চট্পট্ যে তাঁর প্রচণ্ড লোচনের তাঁর দৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে অন্তর্হিত করিব, ত্রীবাহকের বাহিবার প্রণালী দেখিয়া দে আশায়ও জলাঞ্জলি দিতে হইল। সে একখানি লম্বা বংশদণ্ডের সাহায্যে একাকা এত লোককে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে !---ভারই বা দোষ দিব কি ? যাক সে দুঃখের কথা। কোন মতে আসিয়া পুনরায় ভমিতে পা দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, শুধু কি শৈলশিথর আর সরিৎসমুদ্রেই স্বভাবের শোভার সম্পূর্ণতা আছে ? খাল-বিলে নাই ? কি জানি ? সেদিন আমাদের সাম্প্রত বসত্রাটীতে আসিয়া পৌছিতে বিলম্ব হইল। সহযাত্রীদের অপেক্ষায় ডেকের উপর যাঁহারা দাঁডাইয়াছিলেন তাঁহারা আমাদের বিমর্গ বদন দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আজ ভ্রমণের ফল তত স্থুখকর হয় নাই।

পি এও ও কোম্পানী যে, কেন আগে-ভাগেই স্বর্গারোহণ করাইয়া, পরে যাত্রীদিগের অধ্যপতনের ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন, তা তাঁহারাই জানেন। অবশ্যই এই উল্টাপথ
ধরিয়া যাতায়াতের কোন গৃঢ় রহস্থ আছেই। আমরা জন্মাবিধি শুনিয়া আসিয়াছি
"মধুরেণ সমাপয়েৎ"—জগতে যা কিছু মধুর, তা রয়ে সয়ে ভোগ কর। তাহা হইলে
যদি "Land of mid-night sun" ছাড়াইয়া আসিয়াছি, তবে আর আমাদিগকে,
দেখিবার মত দেখাইবে কি ? শুনিলাম এর পর স্ইভেন (Sweden) আমাদিগের
সাক্ষাৎকারের জন্ম সম্মুখেই দগুয়মান আছে, কেবল এই জলটুকু ব্যবধান। কাপ্তান
সাহেব যেন ভদ্রভার অমুরোধেই ভরীর হাল সে-মুখো করিয়া দিলেন। Norway
দেখিতে আসিয়া যদি ফাঁকতালে আর একটা রাজ্যও দেখা য়য়, তা মন্দ কি ? তবে

এখানকার বৃত্তান্ত দিয়া "নরওয়ে ভ্রমণ" বলিলো তাহা স্থসঙ্গত হইবে না, মনে করিয়া, এটাকে 'স্থাইডেন ভ্রমণ' নামেই অভিহিত করিলাম।

ভোরের বেলা ডেকে আসিতেই সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে, ঐ Stock-holmএর বন্দর দেখা যাইতেছে। মনটা খুসী হইল না। এক রাজধানীর ধাকা সাম্লাইতে না সাম্লাইতেই আবার আর একটা রাজধানী। কিন্তু উপায় নাই। পয়সা দিয়া যখন পরাধীনতা স্বীকার করা গিয়াছে, তখন অকারণ মন খারাপ করায় লাভ কি আছে ? দিল্দরিয়া করিয়াই দেখা যাক্।



পুরাতন রাজভবন

এখানকার পুরাতন রাজভবন নাকি, এ ঘাট হইতে বহুদূরের পথ। আগস্তুকদের যখন সেটা দেখিয়া যাইবার দস্তুর আছে, তখন আর কুক-কর্ত্তা কি আমাদিগকে রেহাই দিবেন ? বিশেষ সে হর্ম্মাঞ্রেষ্ঠের তিন কুড়ি চারটি কাম্রার ভিতরকার কারুকার্যা না কি প্রত্যেকটির বিভিন্ন প্রকার; তা কি না দেখে থাকা যায়। বর্ণনা ব্যাপারটায়, মুখপরম্পরায়, বিস্তৃতিঙ্গাভের সম্ভাবনা থাকায়, উপরিউক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য

প্রত্যক্ষণোচর না হওয়া পর্যান্ত, প্রত্যয় করিতে ইচ্ছা হইল না। দূর হইতে যেমন সকল রাজপ্রাসাদেরই চূড়া দেখা যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

তোরণ-দ্বাবে প্রবেশ মাত্র প্রহরিগণ, প্রস্তারবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া, আমাদিগকে সাদর সস্তাষণ জানাইল। গুরুগম্ভার শব্দে আমাদের শকট সকল, তত্রস্ত পাষাণনির্দ্মিত প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।



দর্বার হল

বিরাট দৃশ্য সন্দেহ নাই। প্রথম প্রকোষ্ঠের ভিতর পদার্পণ করিতেই দেখি, ইহার চতুঃসামার প্রাচীরের গায়ে, ছাদে এবং মেঞ্চেতে, তদানীস্তন সমাজ ও রাজ্ঞনীতিমূলক চিত্র ও মৃত্তি সকল অঙ্কিত আছে। কিন্তু এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় করাইয়া দিবার মত প্রচারক তখনও আমাদের পার্শে আসিয়া উপস্থিত হন নাই। সে ব্যক্তি বোধ হয় কামচারী, তাই মনন মাত্রই আসিয়া দর্শন দিলেন। আজ তাঁকে নইলে নয়, তাই তাঁকে বড় বন্ধু বলিয়া মনে হইল। কুঠরীর পর কুঠরীর কারিগরি, চিত্র হইতে, চিত্রতর, ক্রমশঃ প্রকাশ্য। ইহাদের গঠনের নব নব ধারা যখন মনকে বড়ই আনন্দিত করিতেছিল, এমন সময় আচ্ছিতে সকল সৌধচ্ড়ামণি, তাজ্ঞ-গরবিণী,

আসিয়া চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তুলনার কথা কাণে তুলিয়া সব ভণ্ডুল করিয়া দিল। আর কিসের কলা! কিসের কৌশল! কার কাচে কি ? তোমরা হয়ত বলিবে, সেহ'লো সৌখীন বাদসাহের প্রেয়সী বেগমের সাধের অন্তিমশব্যা! আর এ হ'লো শিক্ষিত সম্রাটের নিজ বাসোপ্যোগী প্রাসাদ! ভা হবে।

আরও এক কথা, একটি তুইটি নয়! চৌকুটিটি ঘর! দরবার হলে গিয়া দেখি, ভাহাতে বিচারকের আসন হইতে, বিলাসোচিত নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থাও রহিয়াছে। বুঝি বা তাবৎ দিনের বৈষয়িক কর্ম্মের কঠোরতার মধ্যে, রজনীযোগে উৎস্বানন্দ উপভোগের উপাদান লক্ষ্য করিতে লাগে ভাল। ধর্মালয়ের ধর্মাবতারের মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। মানবের তঃখে তঃখী যা শুর মানমুখে, আনত চক্ষে, বক্ষে, শিল্পী যে কারুণ্য ফুটাইয়া দিয়াছেন, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহা। একটি গবাক্ষ হইতে ইহা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলাম আজ তাঁর মৃত্যুতে তিনি সফল-মনোরথ হইয়াছেন কি গ জীবের দৈশ্য ঘৃচিয়াছে কি গ

এ গির্জ্ঞার দেওয়ালের গায়ের স্বচ্ছ কাচের তিতরে, যে চমৎকার চিত্র সমুদায় অঙ্কিত রহিয়াছে, অধুনাতন তদ্দেশীয় শিল্পীদিগের নাকি সে নৈপুণা সম্পূর্ণ অবিদিত। এজন্ম আমাদের এই গুণজ্ঞ গুরুমহাশয় মাঝে মাঝে বড়ই মর্ম্মপীড়া অনুভব করেন, বলিলেন।

এই হর্ম্মানালা পরিদর্শনান্তর Hamletএর সমাধিস্থানের উদ্দেশে ধাবিত হইতে হইবে, এরপে আভাস পাওয়া গেল। দেখা যাবে, অমন প্রখ্যাত পুরুষের শেষ পরিণাত্তর অবস্থাটা কি ? নিদ্দিট্ট স্থানে পৌছিতে জলযোগের সময় হইল, এবং তৎক্ষণাৎ একটি একতালা হোটেলের আশ্রয় লওয়া গেল। এটি হোটেলের মত হোটেল বটে। ইহার ভিতরকার বৃহৎ ব্যাপার দেখিয়া তাজ্জব হইলাম। জিজ্ঞাসায় জানা

িগেল যে, এ ঘরটিতে সহস্র লোকের স্বচ্ছন্দরূপে আহারে বসিবার মত ব্যবস্থা আছে। পরিবেশকগণ এক দিক্ হইতে অন্য দিকে টেলিফোন যোগে কথাবাস্তা চালাইতেছে।



ধর্মালয়

আহার্যা ज्ञवा-मामशीत বিশেষ কিছ পাৰ্থক্য বোঝা গেল না। সেই একঘেয়ে রকমের রামা। এ সব দেশের চ্নমপক भिम्होरबर मरक मरक. শর্করা পরিবেশনের প্রথা দেখিয়া, আমাদের মত আদৃত সুধারসভর জানের বিশেষ বিরক্তি বোধ হইত। মিফটদ্রবো মিফ্ট-ভার অভাব আমাদের যেন অসহা বোধ হয়। এদের আহার্য্য দ্রব্যের মধো চবা, চুষ্য, লেছা, পেয় প্রচুর পরিমাণে থাকে, কিন্তু কোনটাতেই জিহ্বার আস্ক্রি দেখাইতে নাই। এসব সংযমের ফলে স্বাস্থ্য-রকার যে সহায়তা হয় ভাতে আর সন্দেহ কি মাছে ? প্রতাহ, প্রাহেন मधार्ट्य अश्रीरङ्ग এवः সায়াহে এত মহাভোগের

আয়োজন সত্ত্বে কাহারও কোনরূপ শারীরিক উদ্বেগ-ভোগের চিহুমাত্রও দেখা গেল না

এ কি কম কথা। কিন্তু অভ্যাহার-বিধির বিধান মানিয়া চলা আমাদের দেশের পদ্ধতি নয়। এজন্য খাদকেরা যত না দায়ী, খাছাদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর প্রবর্তকেরা তদপেক্ষা বেশী দায়ী নয় কি ? আমাদের যত কিছু উপাদেয় সামগ্রী, প্রায় সকলই স্বাস্থ্যনাশের উমেদারী করে। কাজেই আমরা নাচার।

সমুদ্রের তাঁরেই এই পান্থশালাটি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। জলনিধিতে নিমজ্জন স্থ-লালসায় স্ত্রী-পুরুষ-ক্ষিবিশেষে বিস্তর লোকের সমাগম দেখিলাম। গঙ্গার ঘাটে অহরহ এ ব্যাপার শংঘটিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সে অবগাহনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র বলিয়া, আমাদের সলক্ষ্ণ চক্ষুকে মোটেই পীড়িত করে না। পাশের ঘরে গাঁত-বাছোর চর্চচা চলিতেছিল। গায়িকার স্থমধুর কণ্ঠস্বরে যেন সে অট্টালিকা পুলকিত এবং তন্মধান্থিত ভূতগ্রাম অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। ভাবিলাম, যার কণ্ঠে এত মধু ঝরে, সে না জানি কি রূপ করে ? এ গলা কি ঈশর-প্রদত্ত ? না আধার গুণে সাধায় এতটা উৎকর্ষ প্রাপ্ত ? কক্ষিণ বলিয়া গিয়াছেন "প্রকর্মাধার-বশংগুণানাম্"। সে যাহাই হউক, এটা যে বেশ উচুদরের গান ('high-class singing") তা'ত শ্রোতাদের ভাবগতি দেখিয়া স্পান্টই প্রতীয়মান হইল। এস্থলে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য high-class music or singing, ছুই একবার বই শোনা ভাগ্যে ঘটে নাই বলিয়া আজ এ গানের রসাপ্রাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলাম।

এ বিষয়ে পাকা সমজদার না হইলে, পাছে, অজ্ঞতানিবন্ধন অস্থানে অসামঞ্জস্ম ভাবের প্রশ্রেয় দিয়া হাস্থাম্পদ হইয়া পড়ি, সে আশক্ষাও যথেষ্ট ছিল। আবার পরের হাসায় হাসা, বা পরের কাঁদায় কাঁদিতে যাওয়া কম বিড়ন্থনা নয়। কি করি! যথন সোনকর্ত্রীর সাক্ষাৎ দর্শন-লাভ হইল, তখন তথাকার শ্রোত্বর্গের নিস্তব্ধ নিঃম্পন্দ ভাব দেখিয়া, অসুমান করিয়া লইলাম যে, সে কঠে তবে তৎকলাসম্ভূত বিশেষে কোন কার্দানি চলিতেছে; অত্রেব অবাক্ হইয়া স্থাপুবৎ দণ্ডায়মান থাকাই শ্রেয়ঃ। তাব্রপর, গানশোনা শেষ করিয়া, পদব্রজ্ঞেই আমরা সকলে, হেম্লেটের গোরস্থানের দিকে রওনা হইলাম। কুক্ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী স্বয়ং আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। অমন স্থানে যাইতে হইলে, স্বভাবতঃই মনটা নম্র হইয়া আসে, ভবলীলার অনিত্যতা স্বরণে জাগে; মৃত্যুর মহিমায় আর বাহিরের আনন্দ-উল্লাসে মতি থাকে না।

আমরা যে পথ ধরিয়া চলিলাম, তাহার তুই পাশেই সারিবাঁধা সরল বৃক্ষ সকল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। দিনটী বড়ই পরিকার ছিল। একটু পথ চলিতেই, আমাদের মালিক একটি ভাগাবশেষ ইস্টকের স্তৃপের নিকট শাস্তভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁর অমুযাত্রিগণও সেই প্রকার দাঁড়াইতে নাধা হইলেন; তখন তিনি সসম্ভ্রমে হস্তপ্রসারণপূর্নক, সেই বল্লাক-সদৃশ পদার্থটিই যে সনবজনবিদিত মহামতি হেম্লেটের ভূশযারে উপরে স্থাপিত, ইহা নির্দেশ করিলেন। প্রথমে একটু বিস্মিত হওয়ার পর আমাদের মধ্যে কোন কোন নন্টবুদ্ধি দর্শকের মনে ইহার সভাতা বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ জন্মিল; কিন্তু এত বড় অবৈধ কথাটা বলিয়া ফেলিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। কেবল কাণাকাণিই সার হইতেছে দেখিয়া, খোস মেজাজী আমার অগ্রজ এ প্রদাের মীমাংসার ভার আপনি লইলেন। তখন তিনি পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে ভাই! যথার্থ বল দেখি, এইটি তাঁরই সমাধি নাকি ? না লোকের চোখে ধূলি দিবার জন্ম এ তোমাদের নিজের মনগড়া কিছু ?" তখন সে ভদ্রলোকটি



হেমলেটের সমাধি

হাসির চোটে কথাটা একদম চাপা দিবার চেম্টা করিল। কিন্তু দাদাও আমার নাছোড়-বান্দা, তাঁর কথার জবাব না দিলে চলিবে না। তথন সে ব্যক্তি, আমাদের মনে এরূপ সন্দেহ জ্বাবার কোন বিহিত কারণ না পাইয়া, একটু কৃত্রিম রোষভরে বলিলেন— "এ তোমাদের জুলুম! যাই বল, নিজ চক্ষের দেখা নয় যখন, তখন শপথ করিয়া বলি কেমন করে, বল দেখি।" আমরা শিফীচারের অনুরোধে, সে সমাধিতেই হেমলেটের নশ্বর দেহের অবশেষ আছে মনে করিয়া লইতে চেফী করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, মৃতদেহের নামে এ নফীমি কিন্তু আমাদের দেশের লোকের কল্পনায়ও আসে না। সত্যপরায়ণ সভাদেশেরই এ সব সাজে। আজিকার দেখার পালা এখানেই শেষ হইল। আমরা একটু কুল্ল মনেই বাসভবনে ফিরিয়া আসিলাম। সহরের মধা দিয়া যাইতে যাইতে যা কিছু নয়নাভিরাম সমুদায়ই দেখিলাম।

জাহাজে আজ কদিন ধরিয়া, একটি বয়ী সৌ রমণী আমার সঙ্গ লইয়াছেন — কি
মনে করিয়া তা বলিতে পারি না। আমি যেখাস্থে যাই, তিনি নির্ণিমেষ-নেত্রে আমায়
নিরীক্ষণ করেন। সহসা একদিন একেবারে সন্মুখে আসিয়া, আমার হাতথানি ধরিয়া
বলিলেন—"যদি কিছু মনে না কর, তবে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কইতে চাই।"
"অভার্থ নৈব ইয়ং তে প্রার্থনা মন্তে" বলিতে সায়া ত বাকাজড়তায় আমি একেবারে
গলদ্ঘর্ম হইলাম। তিনি প্রথমেই বলিলেন যে, তিনি অল্লাদিন হইল, সামি-বিয়োগে
একটু চঞ্চল হইয়া, দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁর হীরা-মুক্তায়
জড়িত বেশভূষা দেখেই ত আমার চোখ ছটো বিগ্ড়ে গেল। তবে মুখখনি করুণরস
মিশ্রিত দেখিয়া, কতকটা আগস্ত হইলাম। ইংরাজীতে যাকে বলে, Eccentric;
হাবভাবে আমার তাই মনে হইল। আমার আপাদমন্তক শুভ্র বস্ত্রে আর্ত দেখিয়া,
আমাকে কুমারী সম্বোধন করিতেই আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া,
আমাদের দেশাচারের কপা উল্লেখ করিলাম।

তথন তিনি সসন্ত্রমে বলিলেন, "আমায় তবে তুমি নিশ্চয়ই একটা বিলাসপ্রিয় স্রীলোক ভাবছ, কেমন ? আমারু একটা ভারি দোষ যে, আমি সমাজের নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে কখনও থাক্তে ভালবাসি না; তাই দেখ না, আমি কাল পোষাক পরি নাই। এতে লোকে আমাকে বড় নিন্দা করে, আমার তাতে বড় আনন্দ হয়। আমাদের জাতিটাকে আর আমাদের ধর্মটোকে আমি দস্তর মত ঘুণা করি। তুমি শুনলে আশ্চর্যান্বিত হবে যে, আমি ঈশরে বিশাস করি না।" আমাদের দেশে নাস্তিক নারী নাই বলিলেই হয়, তাই তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার একটু কেমন কেমন লাগল। তবে ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষত্বের একটা আকর্ষণ আছে ত ? কথাবার্ত্তায় বুকিলাম, ইনি উচ্চ-কুলোন্তবা, স্থাশিক্ষিতা; তবে এই গলদ্টুকু ইহাতে আছে কেন ? যাক্, আমি

আর বাধা না দিয়া তাঁকে বলিতে দিলাম। তিনি বলিলেন—"আমার সামী এখন কোপায় কি ভাবে আছেন, আমার আদে এ চিন্তা আসে না, অথচ আমি যে ফের বিবাহ কর্ব, তা মনে করো না। আমার স্বভাব-দোষে বন্ধুজন বড় জোটে না। এই দেখ না, এত লোক আছে, আমি তবু কেমন তফাৎ তফাৎ থাকি। আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যান্ত একদম একা কাটাই। খাই দাই, বেড়াই,—সব আপন মনে। সামী যথন ছিলেন, আমার এই একাফেরা স্বভাবে তিনি ভারি বিরক্ত হইতেন। আমি যে কেন বিয়ে করেছিলাম, তাই ভাবি। লোকটা নেহাৎ আমায় দেখে ক্ষেপে গেলেন। আর মামুষ্টাও ছিলেন ভারি ভগু, আর ধৃঠ ; তাই দেখে আমার তাঁর



সহরের দৃষ্ঠ

প্রতি একটা খেয়াল চাপল। গির্জ্জায় নিয়ে বিয়ে কর্ত্তে দিলাম না; আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে, মন্ত্র পড়তে পার্ব না, হলপ করে বল্লুম। তিনি হেসে রাজি হলেন। বিয়ের পর তিনি বেঁচে ছিলেন বছর দশেক, কিন্তু আমি তাঁকে কিছতেই আমল দিতাম ना। मात्य मात्य छग्न प्रशास्त्रन, वलास्त्रन- उद्देश किছ पिर्य यात्रन ना। आमि সে কথায় জক্ষেপও করতাম না। লোকটার একটা বড় দুর্ববলতা ছিল, আমাকে বড় ভালবাস্তেন, তাই আমার এত দোষ সত্ত্বে আমাকে সব দিয়ে গেলেন। আমি উইল পড়ে লঙ্জা পেয়েছিলাম। আজ অবধি তার্ত্তক পয়সাও নিজে ছুঁই নাই; আর আমাদের দেশের হিসাবে কোন ভাল কাজেও তা দিই নাই। ভোমার হয় ত জানতে কৌতৃহল হচ্ছে, যে সে টাকাগুলি কি কর্মাম ? তোমাকে ডেকে যে আজ এসব কথা কেন বল্ছি, তা নিজেই জানি না। বোধ হয় এত দুরদেশের লোকের সঙ্গে এর আগে কখনও আমার দেখা হয় নাই, জাই তোমার সঙ্গে পরিচয় করবার জত্যে আমার মনে একটা অসম্ভব আগ্রহ হয়েছিল: 🛊 দ্ব সাহস পাই নাই। আর একথাও মনে হয়েছিল যে, यদি তুমি আমার ভাষা । জান। এই বলেই "আজ এ পর্যান্তই" বলে তিনি আপনার আরাম-কেদারায় মুখখানা রুমাল দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। এমন কোন খাপছাড়া কথা পাইলাম না যে, তাঁহাকে খেপা ভাবিব। ও রকম খামখেয়ালী বলেই বোধ হয়, ওঁর সঙ্গে আরও কথাবার্তা কহিবার জন্ম প্রাণটা ব্যাকুল হইল। স্থযোগ পাইলেই আবার তাঁহার তল্লাদে আসিব, এরূপ সংকল্প করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলাম। এখন আর আমাদের বন্ধবান্ধবের অভাব নাই। সেদিন চলিয়া গিয়াছে।

জাহাজে আমরা তিন শত আশী জন আরোহার মধ্যে কত দেশী লোকই যে ছিলাম তার ঠিকানা নাই। প্রথম চুই চারি দিন কেহ বড় আমাদের কাছে ঘেঁসিত না। কিন্তু তারপর হইতেই এই প্রাতঃসদ্ধ্যার শুভকামনাসূচক সম্ভাষণ প্রতিগ্রহণ করিতে করিতে আমাদের একেবারে প্রাণান্ত। ইহার একটি গুপু কারণ ছিল। প্রথমে যখন আমরা কৃষ্ণকায় কজন এই জল্যানে অধিরোহণ করি, তখন দূর হইতে কুটিল ক্রকুটি ভিন্ন আমাদের ভাগ্যে আর বেশী কিছু জোটে নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়া, দূরদর্শী দাদা আমার একটু বড়াই করিয়াই বলিয়াছিলেন, "সবুর কর না, যখন যাত্রীদিগের পদবীর সহিত নামের তালিকা প্রকাশিত হবে, তখন এরাই কেমন উল্টা স্থর ধর্বে।" এই পদোপাসক জাতটা আগস্তুক হইতে, পরম আত্মীয় পর্যন্ত কেবল লোকের খেতাব-মাফিক খাতির করে। বস্তুতঃ কার্য্যেও তাহা দেখিয়া ভাবিলাম—ভাগ্যে ভগবান, সম্প্রতি তাঁর কালো ছেলের "কৃষ্ণ" নামের

আগে পাছে, গোটাকতক বাছা বর্ণের বিনিবেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই চটকে আমরা পর্যান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিলাম।

এই ফকহলমে অনতিদীর্ঘ, অনতিপ্রস্থা, অতি পুরাতন একখানি অর্ণবপোভের ভ্যাবশেষ-দর্শন নাকি টুরিফাদের অবশ্যকর্ত্বোর মধা। কারণ, এই নামধেয় পদার্থের ইহা সর্বর প্রথম স্পত্তি বলিয়া এদেশের প্রচলিত প্রবাদ। জ্ঞলনিধিতে যাতায়াভকালে, অকস্মাৎ এক ভীষণ ঝঞ্চাবাতে নিপতিত হইয়া ইহা জ্ঞলমগ্য হয়; পরে কভিপয় ধীবর কর্তৃক উদ্ধৃত হইলে, পুরাতত্ত্বিদ্গণ ইহাকে স্বত্নে সংরক্ষণ করিয়াছেন। এদেশের প্রাচীন-কীর্ত্তির প্রতি আমরা ক্রমশংই কেমন সন্দিগাচিত্ত হইতেছিলাম। চিত্ত সন্দিহান্ থাকিলে চক্ষের দৃষ্টিকে সরল রাখা যায় না; কাজেই মনে নানা কৃট প্রশ্ন আসে।



বায়্-চালিত 'জাতা'

যথান্থানে গিয়া, আর-আর সঙ্গীদের সঙ্গে উহার সন্মুখে দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একে একে প্রায় সকলেই ততুপরি আরোহণ করিয়া পুখাসুপুখরুপে তাহার নির্মাণ-কৌশল দর্শন করিতে লাগিলেন; আমরা তখন ইহার পৃষ্ঠদেশভঙ্কের আশক্ষায় সশক্ষ রহিলাম। যখন সকলে নির্বিদ্ধে নিম্নে পুন:পদার্পণ করিলেন, তখন নিশ্চিম্ন হইলাম।

তথা হইতে অনতিদূরে, এক Open-air Museumএ গেলাম এবং ফিরিবার মুখে এক বিস্তার্গ মাঠের মধ্যে একটি নৃতন ধরণের Mill দেখিলাম। ইহা বায়ুর সাহায্যে পরিচালিত হইয়া, দ্রবাসামগ্রী পিশিয়া গুঁড়া করে। যাইতে যাইতে অসংখ্য পাহাড়-পর্বতের দেখা পাইলাম, কিন্তু এদের কাহারই খেন সে প্রাণ নাই, নেহাৎ থাকিতে হইবে বলিয়াই যেন আছে, স্থানান্তরে যাইতে পারিলেই যেন বাঁচে! তখন করুণার্দ্র-চিত্তে কামনা করিয়াছিলাম, সমতল সোণার বাঙ্গাঞ্গায় ইহাদের কতকগুলির আমদানা করাই। কিন্তু সে সব "স্থরসদ্মবাহা বৃহস্তো হংসাঃ" ত আর এখন নাই! তা ছাড়া বিদেশী জিনিষপত্রে, একেই তো বঙ্গমাতার ক্রোড় বোঝাই, ইহাদের রাখিবার স্থানই বা কোথায় ? ইত্যাদি চিন্তায় এই আজ্গবী বাসনাকে আর ঠাই দিতে পারিলাম না।

স্থইডেনের আরো ছোটোখাটো চুই চারিটি শ্লানে গেলাম। কিন্তু, কোথাও কোন পরিবারের সঙ্গে আলাপ না হওয়াতে, এখানকার সামাজিক রীতিনীতি জানিবার স্তযোগ ঘটিল না। Swedishai, Norwegianদের মত তত স্থুনী না হইলেও, সাধারণতঃ मकरलाई (तम ममनर्भन: अर्मरम धनमानीत मःशा (तमी नय। आमजीवीता अर्मरकई কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনধারণ করে। দীনদ্রিদ্রের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের উপায় নাই বলিয়া, সকলকেই খাটিয়া খাইতে হয়। ইহারা যেমন পরিশ্রমী, তেমনই স্কুম্বকায়। ভবে আমাদের অসিত-অঙ্গে যে মলিনভাটুকু একেবারে মিশ খাইয়া যায়, ইহাদের খেতচর্ম্মে তাহা ধরা পড়ে বলিয়া একটু দৃষ্টিকটু হয়। এদেশের 'সার্ডিন্' মৎস্তের বিস্তর রপ্তানী হয়। প্রতিদিন ধীবরগণ-কর্তৃক ইহার। লাখে লাখে গৃত হইয়া, স্থামিশ্ব তৈলনিহিত কুদ্র কুদ্র টিনাগারে রক্ষিত ও বন্ধীকৃত হইয়া দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহা বড়ই স্থসাত্ন বলিয়া স্থানীয় তাজা মাছ ছাড়িয়া অনেকে ইহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা মৎস্ত-প্রধান-দেশবাসী হইয়াও ইহার প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাতিতা দেখাইয়া থাকি। বিদেশী বস্তুর নেশা এম্নি আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে!— সুইডেনের দিয়াশলাই ত এখন আমাদের ঘরে ঘরেই দেখা যায়, সুতরাং এ ব্যবসায়ের যে কি পরিমাণ আয়. তা সহজেই অসুমিত হইতে পারে। বিশেষ রক্ষের কার্চ্চে ইহা নির্ম্মিত হয় এবং এ বৃক্ষ এ দেশের যথা তথা জন্মে। এ জন্ম বড বড কাষ্ঠব্যবসায়ীরা আপন আপন নির্দ্ধিষ্ট জমীতে ইহা সংবোপণ করিয়া স্বত্তে রক্ষা করে। অনেক স্থানে ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। আমরা এই নিডানৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য বস্তুটির প্রস্তুত-প্রণালী দেখিয়া আসিতে পারিলাম না. এই বড় চুঃখ রহিয়া গিয়াছে। এজন্ম কুক্ কোম্পানিই দায়ী, বলিতে হইবে। যদি তাঁহারা, তুই একটা গির্চ্চা দেখান বাদ দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সেই সকল কলকারখানা দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন, তবে আমরাও তফাৎ হইতে যীশুকে উদ্দেশ করিয়া, তাঁহাকে আমাদের অন্তরের ভক্তি জানাইয়া, আনেক উৎপাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতাম। এই ওষধ-গেলা-গোচ গির্চ্চা দেখায় আমাদের বস্তুতঃই বড় অকচি ধরিয়াচে। আমাদের দেশের দেবালয়ের অবধি নাই; কিন্তু তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতে বিভিন্নরূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকায়, পর্যাটকের পক্ষে কৌতৃহলপ্রদ হয়। যে দেশে নারাজাতির এত খাতির, সে দেশে দেবীপ্রতিমার পূজা নাই!——এ বড় আশ্চর্যের বিষয়! একই নরমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, আমাদের নয়নে আয়াস আসে; যদিও প্রকৃত জীবনে আমাদের আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে।

দুই দিনের পর, আজ এই রাজস্থান চইতে বিদায় গ্রহণ। তথন প্রণত পারাবার আবার চুইদিন তাঁর আতিথাস্বীকার করিতে আমাদিগকে অমুরোধ করিলেন এবং আমাদিগের চালক "তথাস্ত" বলিয়া আমাদিগের শরণ-সহ তাঁহার শরণাগত হইলেন। যাঁহারাই জাহাজে কিছু দিনের পণ যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এ পুণাপুরীতে প্রায়শঃ বহুবিধ প্রণয়-প্রদক্ষ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। ভাহার কারণ এই যে, ততুপযোগী স্থান ও জন ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বিভাষান। শুনিয়াছি, সন্তানের শুভকামনায় অনেক পিতামাতা, বয়স্থা চুহিতাদিগকে এস্থানে প্রেরণপূর্বক ভাবি ফলাফলে আশস্ত হন। তবে বয়সনিবিবশেষে ধৈর্যাবিলোপী কুসুমায়ুধ অনেক সময়েই অস্থানে শরসন্ধান করিয়া অকারণ অন্তর্জালার সূত্রপাত করেন। আমাদিগের এ প্রবাসে আস। অবধি, প্রতিদিন কত হৃদয় সমর্পণ, গ্রহণ, হারাণো কুড়ানো, কত কি হইতে লাগিল। কখনও এক রাঙ্গা পায়, দশটা মাগা লুটাপুটি যায়, তবুও মন পাওয়া দায়! আবার যেখানেই বয়সটা দোটানা-গোচের হইয়াছে, জীবনস্রোতে ভাটা লাগিয়াছে, দেখানেই প্রায় 'খামাখা গৌরাঙ্গ মোরে রাখ তব পায়' চলিয়াছে। মোটকথা, এ প্রহসনে নিতান্ত অন্তদন্তহীন "Wrinkled piece of womanhood" না-হইলে, কোন অঙ্গনাই দৰ্শকদলভুক্ত হইয়া থাকিতে চান না। এক্ষেত্রে অভিনেত্রী হইবারই অভিলাষ বেশী। এরা প্রেম জিনিষটাকে এত হালক। করিয়া ফেলিয়াছে যে. যে-সে. যখন-তখন, যা-তা, প্রোম-সঙ্গীত গাহিতে কোনরূপ দিধা বোধ করে না। আমাদের, ভাবপ্রধান দেশের লোকের চোখে কিন্তু এসব বড় ঠেকে!

কিসে, কে কি ভাবিয়া বসে, সেই তরাসেই তারা স্থাধের চেয়ে শোয়ান্তি ভালবাসে! সভাবতঃ নির্ভীক বলিয়া, এসব দেশের রমণীগণ কিছুতেই প্রায় ব্রী-বিজ্ঞিতা হন না; স্নতরাং, তাঁরা মানেরও ধার বড় ধারেন না। ইহা তাঁছাদের পুরুষদের পক্ষে সৌভাগ্য কি তুর্ভাগ্য, আমরা তার বিচারক নই। তারপর এ প্রবাসে প্রেম-পত্রের যা ছড়াছড়ি, তার আর বিশদ ব্যাখ্যা কিবা করি! জাহাজে কাহারও কোন জিনিষ হারাইলে একটা নোটিসে "Lost" এবং তার স্বরূপ লিখিয়া, সিঁড়ির সম্মুখে দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গাইয়া রাখিবার রীতি। হঠাৎ একদিন সেখানে হাসির খুল পড়িয়া গেল। ব্যাপারখানা জানিবার জন্ম নিকটে গিয়া দেখি, লেখা আছে "Lost! One heart last night in the dance,—360 beats in a minute!" এবংবিধ রঙ্গ তামাসা নিতাই এখানে হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জলপথের এই দীর্ঘ ক্ষিন কটা আমোদে কাটান লইয়া কথা। কিন্তু এই আমোদজনক বিষয় যদি আসক্ষে গিয়া পরিণত হয়, তখন তাহা শোভনীয় কি শোচনীয় হয়, বলা শক্ত। ভাবিয়া দেখিলে, স্থরা-স্থলবীর সেবায়, আর কন্দর্প দেবের ভজনায়, অবস্থা উভয়তঃ সমানই গিয়া দাঁড়ায়।

এই সব ভাবিতেছি, এমন সময় কে পরিচিতের মত আমার কাঁধে ভর করিয়া, পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখ ফিরাইয়া দেখি, আমার সেই সক্তঃপরিচিত স্থলোচনা। জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেই-যে সে-দিন তোমার দেখা পাই নাই কেন ?" ঈষৎ হাস্ত করিয়া সে বলিল—"আপনাকে আব্ডাল করিয়া রাখিয়াছিলাম, এই বাহ্য প্রেকৃতিটা আমাকে মাঝে মাঝে বড় জব্দ করে। যখন বড়-ঝাপ্টা, আমার বুকের ভিতর যেন কি চেপে ধরে!—আমি তখন কেবল কাঁদি—কেবল কাঁদি। যে দিন গুমট্ ভাব দেখি—সে দিন আর আমার মুখ দিয়া কথা সরে না, যেন জাবনে মুতের মত থাকি। উজ্জ্বল সূর্যালোকে আমি যেন প্রাণ পাই; বড় ধুম করিয়া পোষাক পরি গহনা গায়ে দিই, বড় আনন্দ মনে হাসি, গাই, খাই, দাই। ইহার এই অদ্ভুত জীবনরহস্ত আমাকে বড়ই কোহতুলী করিল। মনে মনে ইহার আসক-লিপ্সা বাড়িতে লাগিল। বিশ্রেক সৌমাভাবে প্রণাদিত ইইয়া প্রশ্ন করিলাম—"তুমি সে দিন বল্লে, তোমার স্বামীর উইলের টাকা তুমি ছোঁও নাই, তবে জ্ঞাকি কর্লে ?" সে বলিল—"তুমি শুন্লে কি কর্বে, জানি না; আমি তার সবটা তোমরা যাদের বড় হ্ণার চক্ষে দেখ, তাদের দিয়ে দিয়েছি। তারি মধ্যে ভ্র-চারজন সে টাকায় আপনাদের ঘরবাড়ী করে, পরের ত্নয়ারে খেটে খেয়ে-দেয়ে আছে। কেউ কেউ তা দিয়ে ভাল লেখাপড়া শিখ্ছে, আবার কেউ কেউ,

আমায় ফাঁকিও দিয়েছে। ওরা সবাই স্থাতঃথের কথা নিয়ে আমার কাচে আসে—বসে, আমাকে বড়ই ভালবাসে। এজন্য আমাদের স্বর্গ-নরক-ভোগ-বিচারকর্তারা আমার বাড়ীর ত্রিসীমায় পা দেন না। আমিও বেঁচেছি। আমি দেশ দেখে বেড়াই, তাতেই ভারি ফূর্ত্তি পাই।" এর কাছে ধর্ম্মের বড়াই করিতে লঙ্চা বোধ করিলাম। এর মুখে এমনি একটি অলৌকিক জ্যোতি ছিল, যে ইঁহাকে তুচ্ছ করিব, এমন ভণ্ডও হইতে পারিলাম না;—শুধু ভাবিলাম,—এওত তাঁরি স্প্রি।

কথাবার্তায় জানা গেল, ইহার বেশ পড়াশুনা আছে। অনেক সময়, সে আধ্যাত্মিক, মানসিক, বৈজ্ঞানিক বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপাপন করিত। সর কথা আমার বিজ্ঞা বৃদ্ধিতে বোঝা, বা বুঝাইয়া বলা কুলাইত না,—বিশেষ বিদেশী ভাষায়। কিন্তু যাহা কিছু অজ্ঞেয়, অজ্ঞাতে আমরা—অজ্ঞানেরা—ভাহাতে অনেক সময় ভক্তিমতী হইয়া



স্ইডিশু জনসাধারণ

পড়ি। সেটা আমাদের ধাতের ধারা; কি করি! এক্ষেত্রে বিভাবিশারদদিগের ব্যক্ষোক্তিতে আমরা বধির। পরদিন প্রত্যুধে, ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিলাম। নিশ্চয়ই নিবিড় কুজ্বটিকার কুহেলিকায় পড়িয়াছি ভাবিয়া, প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। Port holeএর পরদা সরাইয়া দেখি, দিগ্দিগন্ত যেন ধুমজালে আবৃত! ডাহিনে-বামে, সম্মুখে পশ্চাতে কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না; অথচ অগ্রসর হওয়া চাই!

তবে কি এই মান-বিবর্জ্জিত, অবগুণ্ঠনে অপরিঞ্জিত দেশে, মাধুর্যালীলার এক অভিনৰ অনাসাদিত রসের সঞ্চার করাইবেন বলিয়া দিমধূগণ মিলিয়া এ চক্রান্ত করিয়াছেন ! মানের উছিলায় একেবারে "বদনন-কমল বৈঁপে বসা" ! কিন্তু এ বংশীধর ভ আর "স্ত্রীণামাত্তং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু"র বার্টা জানেন না! কেবল বাঁশরী বাজাইলেই হয় না, সেই মনভুলান বাজানো জানা চাই। কাজেই অবগুণ্ঠনও অপসারিত হইতেচে না দেখিয়া ত, ইনি, এক ভয়ঙ্কর বিপদ্ ক্লানা করিয়া, আতঙ্কে একেবারে দিখিদিক্ জ্ঞানহার। হইলেন। তবে কি আজ অপযা<del>ছ</del>ি মৃত্যু ? একা হইতেন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু, তাঁর শরণাগত জনকেও যে, তৎসঙ্গে এই লবণামুরাশিতে হাবুড়বু খাইয়া, লবণাক্ত শরীরে লয় পাইতে হইবে! কৌতৃক্ষম্যীরা কি করুণাবশে একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াচেন ? যে দেশে যে রসের অমুভৃতি নাই, তাকে তা পাওয়াইতে যাওয়া কেন ভাই ? বুঝি বা এ অনুনয়ে কাজ দেখিল ! তখন যথাৰ্থ ই তাঁহাদের এই ললিত-বিভ্রম ব্যর্থবোধে, ধীরে ধীরে আপনাদের অভেগ্র আবরণ উন্মোচন করিতে লাগিলেন। সকল উৎকণ্ঠার উপশম হইল। সকলেই গা-ঝাড়া দিয়া, দিগুণ উৎসাহে এই প্রমোদভবনের উৎসব আনন্দে উপভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আজ নাকি সারা দিন প্রহসন চলিবে,—বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। আর এ জলপথে বিদেশে-যাত্রার দিন ত ফুরাইয়। আসিল। অতএব এখানকার সমগ্র লীলাবিধির এক সংস্মারণীয় স্মৃতি সঙ্গে লইয়া, তবে ত আপন আপন দেশে ফিরা। তাই আমোদপ্রিয়-জাতটা বাকি দিন ক'টা, প্রাণভরে আশ মিটায়ে হেসেখেলে নিতে চায়। আমরা সবটাতে যোগ দিতে পারিতাম না.—এও আমাদের ধাতের দোষ। নোটিসের আর-আর-সব বাদ দিয়া, বৈকালের "Variety Entertainment" দেখিতে বসিব, ঠিক করিলাম। কে কি করিবে, তার একখানা তালিকা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গে এক বেহারী বন্ধু ছিলেন, খোসগল্ল বক্তার মধ্যে তাঁহার নাম রহিয়াছে। ছাতৃখোরের দেশের লোক হইলেও, সম্ভ্রাস্ত-বংশের সম্ভান বলিয়া আর-আর দশজনের মতই, ইনি স্থাশিকত ও সন্মাননীয় ছিলেন।

তবে, এত সব শাদা মুখের সাম্নে, লোকটা না জানি কি বলিতে কি ভণে মনে মনে এই একটা খট্কা রহিয়া গেল। তারপর, এক লাবণ্য-ললামভূতা নাকি বেহালার তানে বেহাল করিয়া দেবার মত বাজাইবেন। ভুজঙ্গের অঙ্গভঙ্গিমায় নর্ত্তনের ভার এক চিত্তহারিণী তরুণীর প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ইতালীদেশীয় এক যুবক পিয়ানো যত্ত্রে তাঁহার সিদ্ধ হস্তের প্রমাণ দিবেন। গায়ক গায়িকার নাম নানা জায়গায় লিখা আছে—ইত্যাদি—ইত্যাদি লম্বা 'লিফ্ট'। সময়মত, সকলে সমবেত হইলে, প্র্যায়ক্রমে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে P. & O. কোম্পানীর বেতনভোগী বাছ্যকরের। গৌরচন্দ্রিক। করিলেন। একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, ততুপরি আরোহণ এবং কলাকৌশল প্রদর্শন ও ততঃপর নিজ্ঞামণ চলিল। ইহার কত কত জায়গায়, আমাদের মতে উচ্চহাস্থ—এমন কি অটুহাস্থ—হইবার কথা ছিল, কিন্তু তথায়ও যখন কেবল "কিঞ্জিল্লা দ্বিজন্" মাত্র হইল, তখন এদের সংযম-শক্তিতে বলিহারি গেলাম ৷ পাছে আমাদের "সাক্রক্রম্" বা "সাংসশিরঃ কম্পাম্" হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে জিহ্বাকে পুনঃপুনঃ দস্তপীতিত করিয়া, তবে গিয়া এই সভাসমাজের শিষ্টাচার-বিধি অবলম্বনে সমর্থ ইই। এক একজন স্থচারুরূপে আপন-আপন কার্য্য সমাধান করিতেচে, আর করতালির চোটে অর্ণবপোতের অন্তঃস্থল মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। যে বরাননা বেহালার তানে সকলকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁকে ত মধুলিহের মত সকলে ঘেরিয়া ফেলিল। তা না হবে কেন ? কবিরা বলিয়া থাকেন—"স্থলভা রমাতা লোকে, দুর্লভং হি গুণাৰ্জ্জনম্": ললিত-লবঙ্গলতারা যদি আবার কলাবিতা সমন্বিতা হন, তবে ত ভ'র তুনিয়াই তাঁদের পায়! এবারে আমাদের বেহারী বন্ধুর মঞ্চে আরোহণ। তা তিনি বেশ সপ্রতিভের মতই আপনার বক্তব্য বলিয়া গেলেন। কৌতৃকী-কথা বলিবার ধরণটিও প্রশংসনীয় মনে হইল। নিকটে পাইয়া, অনেকেই করমর্দ্ধনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। তখন আমরাও, একদেশী বলিয়া, একটু গর্বন অসুভব করিলাম। এই সকল আনন্দ-সজ্জার যথাবিহিত পারিতোষিক দেওয়া আছে। সকলেই জানেন. এজন্য জাহাজে দস্তরমত club গঠিত হয়, এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে পাউওখানেক, কি তদধিক, চাঁদাও আদায় হয়। এবং সকলেই সন্তুষ্টমনে এ কার্য্যে সহায়তা করিয়া थारकन। आंभारमत সংখ্যाও, ঈশরের आंभीनिनारम, कम डिम ना : कारकरे, এতদর্থে বহুমূল্যের জেব্যাদি ক্রেয় করাও সম্ভব হইয়াছিল। রাজধানীর বিপণিসকল হইতেই তাহা সংগৃহীত হইতে লাগিল।

কিছুদিন হইতে আমাদের ফিয়ড্-বন্ধুবর যে কখন কোন্ ছলে ভাগিয়াছেন, ভগবান জানেন। আর তাঁর দেখাসাক্ষাৎ নাই।—সিন্ধুরাজেরও ইহাতে কিছু সঙ্কেত ছিল, এরূপ সন্দেহ করি। কেননা নৃতনের মোহে পড়িয়া, আমরা পুরাতনে কিঞ্চিৎ শৈথিলা প্রকাশ করিতেছিলাম; বুঝিতে পারিয়া, সন্তর্পণে ইনি ইহাকে সরিয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। বেশী ঘনিষ্ঠতায় অন্নেক সময় মোহের গ্রাহিণী শক্তি টুকু নফ্ট হইয়া যায়। মোহের শ্বৃতিটুকুই বড় মধুময়। তাই আজও ফিয়ড্কে ভাবিতে, তার বৈচিত্রা চিন্তা করিতে করিতে এক স্বপ্ন রাজ্যে বঞ্চা করি! ভাবি—"কোন স্থলগনে আর দেখা হবে কি গো তুজনায়।"

আজ প্রভাতেই পারাবার আমাদিগকে তীরভূমিত্তে পৌচাইয়া দিনেক তুদিনের তরে, এই অবিশ্রান্ত অতিথি সৎকার হইতে একটু অবস্ক গ্রহণ করিবে। চাহিয়া দেখি, আগুয়ান হইতে আহ্বান করিতেছে। এই অকুল পাৰীরে কুলের সন্ধান পাওয়াইবার ইহারাই অগ্রাদৃত। Sweden ছাড়াইয়া এবারে Denmark এর এলাকায় আসিয়া পড়িলাম। এই বন্দরটী অতি বিশাল। নানাদেশ বিদেশের জাহাজ সকল নোঙ্গর করা আছে। এই Copenhagen, রাজধানীর মধ্যে প্রধান বাণিজ্য স্থান। এতগুলি জল্মান ঘাটে বান্ধা দেখিয়া তার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। সম্প্রতি এখানে প্রকাণ্ড প্রদর্শনী মেলা চলিতেছে শুনিলাম। অতএব সোনায় সোহাগা। একত্রে অনেক দেখা হইবে। লণ্ডনে থাকিতে দাদার সঙ্গে একটা Danish ভদ্রলোকের আলাপ ছিল। তিনি তারখোগে তাঁহার এক আত্মীয়াকে আমাদিগের এস্থানে আগমনের দিন ও জাহাজের নাম লিখিয়া পাঠান তদমুসারে সেই মহিলা আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। আমাদের জল্মান পারে ভিডিবার আগেই তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং নোঙ্গর ফেলিয়া, তরীর গতি রোধ করিবার অব্যবহিত পরেই, ডেকে আসিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্যে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই আমাদিগের কৃষ্ণ লোচনে তাঁহার দৃষ্টি নিবন্ধ হইবামাত্র, ত্বরিৎগতিতে সমুখীন হইয়া তাঁহার অমলধবল হস্ত প্রসারণ পূর্ববিক আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। এই নবাগতা নবীনাও ছিলেন না, তেমন নয়নশোভনাও যে তাও বলিতে পারি না, অথচ তাঁহার শিষ্টাচারে এবং মৃধুমধুর ভাষণে আমাদিগের সমগ্র হাদয় তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। কি সহজ্ঞ স্থন্দর সরলতা ৷ কি অকৃত্রিম উদার ভাব ৷ ইংরেজী ভাষা তাঁহার যতদূর আয়ত্ত ছিল, তাহাতে চলনসই কথাবাত্তীয় আট্কাইল না। কিছুক্ষণ আল্যাপের পরই তিনি সাদরে আমাদিগকে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন আমার আহারের বিশেষ বিধির কথা তাঁহাকে জানাইতে হইল। সেই সুশীলা আমাদিগের এই প্রাচীন প্রথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া, আমার জন্ম বিশেষ বাবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে Motor গাড়ী ছিল তিনি আমাদিগকে লইয়া রাজধানী পরিদর্শনে বাহির হইলেন। Copenhagen প্রসিদ্ধ রাজধানী; ইহাতে দেখিবার স্থানের অবধি নাই। বাজার বন্দরের মধ্য দিয়া আমরা চকিতে ধাবিত হইতে লাগিলাম। আমরা এই তুইটী মহিলা এত দূর দেশ হইতে দেশপ্যাটনে বাহির হইয়াছি ইহাতে তিনি বড়ই আনন্দিত ও আম্চর্য্যান্বিত হইলেন,এবং আমাদিগের পরিধেয় পরিচ্ছদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশে যেমন, আগস্তুক অঞ্চনার গায়ের গহনার প্রতি সর্ব্যান্তা সর্বাস্থাবার দৃষ্টি পড়ে, এদেশে কিন্তু ভূষণ অপেক্ষা বসনের প্রতিই সমধিক সমাদর বোঝা গেল।

পরিধেয় পরিচ্ছদের তারতম্য অমুসারেই নাকি এদেশের জনসমাজ্ঞের ধনসম্পদ অনেক পরিমাণে জ্ঞাতব্য। বেশ বিন্যাস দেখিয়া এতদ্দেশীয় অধিবাসিদিগের জ্ঞাতি পরিচয় পাওয়া সমাজের পক্ষে একট তুঃসাধ্য ছিল। কেননা গণ্য মান্ত ধনীদিগের আড়ম্বরণূল বেশভ্ষায় সহজেই আমাদিগের মনে ভ্রম জন্মাইবার সম্ভাবনা। তবে वाकामाश এवः वावशात्त्रहे (लात्कत्र कािक कुन, भीम वाश्ति हहेश। शर्फ हेश मर्वन-সম্মত। স্বতরাং ইহাকে সম্রান্ত-কুলোদ্ববা বলিয়া জানিতে আমাদের বিলম্ব হইল না। সহরের বিশেষ স্থান সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট পথে আসিয়া Motor शामिर्टि आमता नकरल उथाय अवज्रत कतिलाम। आमार्गत প्रश्रमिकात भनाक অমুসরণ করাই এখন আমাদের উদ্দেশ্য। এই প্রকাণ্ড প্রমোদোভানে সম্প্রতি প্রদর্শনী মেলা চলিতেছে। চারিদিগের নৃত্য, গীত, বাছে দিনও মুখরিত। সন্ধ্যায় সর্ববত্র আলোকমালা প্রজ্ঞালিত হইয়া উঠিলে, মনে হইল যেন কোন দীপ্তিময় রাজ্ঞো আসিয়া পড়িলাম। লোকে লোকারণ্য। মানবীয় সর্বববিধ কলানৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা একত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আমরা এক রম্য অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেই পার্শ্বে আমাদিগের বসিবার স্থান নির্বাচিত করিয়া রাখা হইয়াছে দেখিলাম। আমরা যথাস্থানে উপবেশন করিব। মাত্র আমাদিগের সম্মুখস্থিত টেবিলে স্থসজ্জিত খাত দ্রব্যক্ষাত সমেত আমাদিগের প্রতিকৃতি তোলা হইয়া গেল। এ বিষয়ে পূর্নের কোন আভাস না পাওয়াতে, সতর্কতার হস্তে পড়িয়া স্বভাবের সহজ্ব ভাব বিলুপ্ত হইতে পায়

নাই তাহাতে লাভ কি লোকসান গণিব বলা কঠিন। ততঃপর আহার আরম্ভ। वृत्रिलाम এ कांडिं। तमनात जकना कार्तन तरहें! आभारतित जुड़ीं। পরিবেশনের প্রণালী দেখিয়া তারিফ না করিয়া পারিলাম না। দেখিলাম খণ্ড বরফ হইতে খুদিয়া বাটী বানাইয়া তন্মধ্যে Straw-berry ফল রাখা হইয়াছে. এবং চিনি দ্বারা কুত্রিম তৃষার প্রস্তুত করিয়া স্থাস্থির ননীর উপর স্থাপিত করা হইয়াছে। এমন নয়ন রঞ্জন বস্তু নষ্ট করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে কেমন দিখা বোধ হইল। কিন্তু আমাদিগের নিমন্ত্রিকার নির্বিন্ধাতিশয়ে চক্ষর দোহাই গ্রাহ্ম করা গেল না। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল এইরূপ বছবিধ আহার্য্য বস্তুর স্পাতি করাইয়া গাত্রোশ্বান করিলাম। এবারে অতিথি-দিগের অজ্ঞাতসারে, এমনি সুকৌশলে বিল চুকাশো ব্যাপার সমাধা হইয়া গেল যে, তৎসম্বন্ধীয় বেতনভোগী ভৃত্যগণের সদাচারে সন্তুষ্ট 🛊ইয়া যে তাহাদিগকে কিঞ্ছিৎ দক্ষিণা দিয়া যাইব এমন স্থযোগও মিলিল না! তাই 🛊 বিলাম যে স্থচতুরা কত্রীদিগের কার্য্যদক্ষতা সর্বব্রেই সমান ! এবারে এক অভিনয় দর্শন করিতে গেলাম, কিন্তু ভাষার ব্যহ ভেদ করিতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎকাল নেত্র ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনে অতিবাহিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। পথে এক Concert room এ গিয়া বসিলাম। আমাদিগের নবপরিচিতার অতিথি সংকারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তিনি যে কখন আমাদিগের জন্ম এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন বোঝা গেল না। এখানকার শ্রুতিমধুর বাদন বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। অন্যুন ঘাট সত্তর জন একত্রে মিলিয়া বিভিন্ন যন্ত্র বাজাইতেছিল। এখানে এক অভিনব ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিন চারি শত লোক একই প্রকারের পরিচছদ পরিধান করিয়া, দর্শক-মগুলীর সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবে বসিয়া, একই সময়ে করতালি ঘারা বাদকদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম ইহারা বেতনভোগী ভূত্য। দর্শকের সংখ্যা বাড়াইবার জন্ম ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ সময়ে করতালি আবশ্যক হইবে ভাহাও পূর্বেই অভ্যাস করান গিয়াছে। ইহাদের বেতনে কোম্পানীর বে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহার চতুগুণ উপসত্ত রহিয়া যায়; কেননা যে দলের দর্শকের সংখ্যা যত অধিক, তাহার খ্যাতি ততই চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সহসা কেহ ইহাদিগকে চিনিতেও পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যদেশের অধিকাংশ স্থলেই নাকি এ প্রথা প্রচলিত আছে। সভ্যতার এবস্থিধ ব্যবসায়িক চাতুর্য্য লক্ষ্য করিয়া আমরা বাবসায়-বুদ্ধি-বিরহিতেরা যেন হতভদ্ব হইয়া যাই।

এবারে এই উৎসব ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছু হইয়া আমাদের বাষ্পীয় শকটের আশ্রয় লইলাম। কিন্তু আমাদের অভিভাবিকা আমাদিগকে নিজ আবাসে পৌছিয়া না দিয়া তাঁহার বসতবাটীতে লইয়া চলিলেন। তাঁহার আদেশমত একটি সপ্ততল গৃহের সমুখে আসিয়া আমাদের গাড়ী থামিল। পুনঃ অবতরণ এবং lift এ অধিরোহণ। ইহাতে ঘণ্টাপ্রনিদারা কাহাকেও ডাকিয়া আনা আবশ্যক হইল না বা দারদেশে কাহাকেও দণ্ডায়মান দেখিলাম না। গৃহকত্রী স্বয়ংই কল টিপিয়া আমাদগিকে উদ্ধানী করিয়া লইয়া চলিলেন এবং নিমেষ মধ্যেই নিদ্দিষ্ট তলে স্বতঃই আমাদিগের lift স্থগিত হইবামাত্র স্বতঃই তাহার দার উদ্যাটিত হইল এবং আমরা এক অতি পরিপাটী প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপবেশন করিলাম। তখন সেই বিদুষী আমাদিগকে কৌতৃহলী দেখিয়। আপনা হইতেই বলিলেন যে আজ বিশ বৎসর যাবৎ তিনি একাকী এই গৃহমধ্যে বাস করেন। এমন কি কোন পরিচারিক।কেও রাত্রিতে এখানে রাখ। হয় না। তাহারা দিনের কার্যা সমাপ্ত করিয়া নিয়মিত সময়ে সকলেই চলিয়া যায়। তখন জিজ্ঞাস। করিলাম, "ভদ্রে! তুমি যদি দৈবাৎ রঞ্জনীতে পীড়াগ্রান্ত হও তবে কি প্রতিবিধান কর ?" মৃত্যুমন্দ হাস্ত করিয়া উত্তর করিলেন, "চিকিৎসক এবং পরিচারিকাকে ডাকাইবার জন্ম আমার শ্যাপার্শে তার্যোগে সংবাদ দেবার ব্যবস্থা আছে স্তরাং কাহাকেও প্রহরী রাখা আবশ্যক মনে করি না।" ঘরের আস্বাব্ দেখিয়া মনে হইল ইনি বেশ অবস্থাপন্ন লোক : অথচ এদেশে কি চুরী ডাকাতির ভয় নাই ? কি জানি ! তিনি কি কারণে চিরকৌমার্যা অবলম্বন করিয়াছেন কি নিমিত্তই বা একাকী বাস করেন ভদ্রতার অমুরোধে এ সকল কৃটপ্রশ্নের মীমাংসা করিতে সাহসে কুলাইল না। এবারকার মত তাঁহার সংসঙ্গ ছাড়িয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সে সৌমামূর্ত্তি চিরদিনের তরে ঠাই নিল। জাহাজে ফিরিতে রাত্রি হইল। আর একদিন পরেই এ প্রবাদযাত্রার অবসান হইবে ভাবিয়া অন্তরে বড়ই স্ফুর্ত্তি অনুভব করিলাম। বিশেষ একমাত্র সন্তান ছাড়িয়া বেশী দিন দূরে থাকা কফসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। মায়ের প্রাণ এবারে অকুলের সন্ধান ছাড়িয়া কুলের দিকে বাঁকিয়া পড়িল দেখিয়া, মহাসিক্ষু আপনার তরঙ্গ ভঙ্গে হাসির লহরী তুলিয়া, ক্ষুদ্র জননীকে উপহাস করিতে লাগিল। যদি সে আজ এ ক্ষীণ প্রাণকে তার বক্ষমাঝে লুকাইয়া রাখে, তবে কি সাধ্য আছে জননীর কূলের কিনারা পাইতে ? তখন ভীত হইলাম, করযোড়ে বিপুল বারিধির বন্দনায় নিযুক্ত হইলাম!

আর সে বুঝিবা স্তুতিতে পরিতৃষ্ট হইয়া শান্ত সমাহিতচিত্তে মাকে বুকে বহিয়া তীরে লইয়া চলিল।

যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই গৃহ পানে মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন ভূলিয়া গিয়াছিলাম, সেও যে পরবাস। অগুকার রাক্তি প্রভাতেই কুক্ কোম্পানীর মুরবিবয়ানা চুকিয়া যাইবে, তাহাতে সেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে কি আমরাই বাঁচিব সে বিচারক উপরওয়ালা। এতদিন এক সঙ্গে বসবাস করিয়া সকলের সঙ্গে যে একটা আত্মীয়তা জন্মিয়া গিয়াছে, আবার বিস্তীর্ণ সংসারে বিচয়াণ করিতে গিয়া যে তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সেত জানা কথা। তবু আমাদের ভিজা আলাণে কেমন সহজেই সবেরি দাগ বসিয়া যায়, তা আবার কালের সব-পোঁছা-হাত নইলো পুঁছিয়া ফেলা শক্ত। কর্মাঠ কঠিন প্রাণের কথা অবশ্য আলাদা।

এদিকে সম্প্রতি-প্রেম-পরাত্ম্বী প্রবীণারা প্রতীক্ষায় ছিলেন, কত কত নবান প্রাণ এই সামুদ্রিক যাত্রায়, সুশ্ছেগু প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়াধরা পড়ে! আজ তাহা প্রত্যক্ষ কারবার দিন! শুনিলাম সে পাশ কাটিয়া বড় কেহ পলাইতে পারে নাই। আজকার আনন্দ উৎসবের আর অবধি নাই। মনঃকষ্ট শুধু এই মনসিজ বাণে মর্ম্মাহত জনের। এদের আর আথেরী চাওয়ারও বিরাম নাই, বিদায়ের বিধিরও অফুরান নাই। মন মানে ত চোখ ছাড়ে না, আবার চোখ ছাড়েত প্রাণ শোনে না গোছ। অদর্শনের ফলাফলে এরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, করেই বা কি ?

এতাবৎকাল সর্ববিধ ক্রীড়া কৌতুকে যাহারা স্থদক্ষতার পরিচয় দিলেন তাহাদের মধ্যে অন্ত বহুবিধ পারিতোষিক বিতরিত হইবে। তজ্জন্ম সাদ্ধ্যভোজনের অব্যবহিত পরেই দ্রব্যক্ষাত স্থসজ্জিত করা হইল। উহাতে বহু মূল্যের অলক্ষারাদি হইতে দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী সামান্ম জিনিষ পর্যান্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছে। সহসা দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন কোন বিবাহ উপলক্ষে যৌতুক সকল সন্ধিবেশিত রহিয়াছে। এক বোড়শী কুমারীর উপর বিতরণের ভার অপিত হইল। আমার ভাতা তাসখেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বব্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, স্কৃতরাং তিনি যখন এই পরিণত বয়সে, বিচ্যালয়ের শিক্ষার্থীর ন্যায় তাঁহার প্রাপ্য পারিতোষিক গ্রহণ করিতে সেই স্থদর্শনার সন্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন তখন হাস্থ সম্বরণ করে কার সাধ্য ? পারিতোষিক বিতরণান্তে বাগ্যীদিগের বাক্যবিন্থাস কিছুক্ষণ চলিল। বলিতে কি ? তৎশ্রবণে মনোনিবেশ করিতে গিয়া নিদ্রা দেবীর আরাধনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু যাত্রা শেষের উৎকঠিত মনের প্রতি দেবীর কোনরূপ দয়া দেখা গেল না।
স্থাতরাং তন্দ্রাবিরহিত শয়নে নিশিভোর করিয়া কিঞ্চিৎ ক্লান্ত শরীরে গাত্রোপান
করতঃ উচ্ছ্ খল জিনিষ পত্রের বিহিত বিধান করিতে গিয়া একেবারে ঘর্মাক্ত
হওয়া গেল। এ দেশে ত কথায় কথায় হুকুম জারি করিবার জো নাই!
এথাকার দাস দাসীগণকে যখন তখন যা কিছু কাজে ডাকিতে পার না।
স্থাতরাং যাতায়াতের বাক্স পেঁটরা, বিছানা পত্তর বান্ধাছান্দির ভার তোমার নিজেকেই
নিতে হইবে, এতে তুমি অভ্যন্ত থাক বা নাই থাক। এসব তুর্ভাগ্যের কথা
ভাবিতে গেলে এদেশ দেখার স্থু কেমন মান্দ্য হইয়া আইসে।

তারপর আমার সেই বিশেষ বন্ধুটার নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখি তিনি নারবে এককোণে বিসয়া আছেন। আমার হাত তুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তাঁরের জনতার কথা ভাবিতে নাকি আতক্ষে তার প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে। যদি এমনি ভাবে দিনের পর দিন ভাসিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন তবেই নাকি ছিল ভাল। পুরাতন তাঁকে বড় পীড়া দেয়। আমি অগত্যা কিছুই বলিতে না পারিয়া, নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম তাহা তিনি আদপেই লক্ষা করিলেন না। আমার কিন্তু এ বিদায়ে প্রাণে একটু ব্যথা লাগিয়াছিল; সেটা বোধ হয় আমাদের জাতিগত তুর্বলতা।

অরুণালোকে ডেকে আসিয়া দেখি, যাত্রীদিগের মাল সকল, তাহাদের পদবীর অক্ষরের পর্যায়ক্রমে সারি সারি রাখা হইয়াছে, Customs houseএর লোক আসিয়া সমুদায় তদারক করিবে বলিয়া, স্থান্ধি, চুরট্, চা ইত্যাদি কতগুলি জিনিষের শুল্ফ দিবার নিয়ম। সেজস্ম প্রায়শঃই যাত্রীরা অলক্ষিতে সেই সব বস্তু বাক্সজাত করিয়া শুল্ফের হাত এড়াইতে চায়, ধরা পড়িলে গুণাগার দিবার বিধি। অনেক সময় বাক্স খুলিয়া দেখাইতে হয়, আবার ভাগাক্রমে নাও খুলিতে হয়—সে সব শুল্কগ্রাহীদের খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করে। কাজেই কিস্মতের দোহাই দিয়া লোকে এসব নিষিদ্ধ বস্তু হামেসা বাক্সে পুরিয়া লইয়া চলে। আমাদের সেই বেহারী বন্ধু, Stockholmএর চুরট্ প্রসিদ্ধ বলিয়া তথা হইতে কতকগুলি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং মনের মধ্যে এক মতলব আঁটিলেন যে, যদি ইহাদিগকে Lady's boxএ কোন মতে পুরিতে পারেন তবেই Customs houseকে ফাঁকি দেওয়া চলিবে। Duty তিনি দিবেনই না সাব্যস্ত করিলেন। তখন হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া, আমাকে ও আমার ভ্রাতুম্পুত্রীকে চুইটি চুরটের বাক্স হাতে দিয়া বলিলেন যে গোপনে ইহা আমাদিগের

জিনিষ পত্রের মধ্যে ভরিয়া নিতেই হইবে, মানা তিনি শুনিবেন না। কি করি। অগ্ডাা এ ছলকার্য্যে সম্মত হইয়া নিজের কাছে কেমন আহম্মক বনিয়া রহিলাম। যদি ধরা পতি তবে আমাদের জাতের উপর একটা দাগ থাকিয়া বাইবে! কি লজ্জার কথা। ইতি চিন্তায় বিত্রত হইয়া পড়িলাম। তথন দ্রুত পাদবিক্ষেপে সেই অনভীপ্সিত খেতাক্লের আগমন প্রত্যক্ষ করিয়া, আপন আত্মার কাছে অপরাধী বলি "বিপদি মধুসূদন" এই মূল মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। আর কি মধুসূদন ত্রাণ না করিয়া পারেন ? অমনি সে ভদ্রম্থ কোনই উচ্চবাচ্য না ৰ্করিয়া লাল পেনিসলে "Pass" লিখিয়া ভাহাকে সত্য সভাই বিপদসাগরের পার কঞ্চিয়া দিলেন। আর তার মুখে হাসি ধরে না। কিন্তু এখনও ভাতৃষ্পুত্রীর ভাগা প্রাক্রীক্ষা বাকি ভাবিয়া পুনঃ বিমর্ব ভাব ধারণ করিল। সে কন্সা বড় চতুরা। যেমনি তাহাকে প্রশ্ন করা হইল যে কোন রকম স্থান্ধি, চা, চুরটু সিগারেট সে সঙ্গে লাইয়া চলিয়াছে কি না ? অমনি সে গ্রীবা উন্নত করিয়া রোষবিস্ফারিত নেত্রে, সেই প্রশ্নকারীর বেয়াদবিতে যেন বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "কি বলিলে ? সিগার সগারেট ?" আর কি না সে কর্মাচারী সদাচারিণী বঙ্গনারীকে গৃহিত্্ধুমিপান লেন্থে জড়িত করিলেন বলিয়া যেন মহা অপ্রতিভের মন্ত আপন কথা ফিরাইয়া নিল্লেন এবং বিনয় নম বচনে "I beg your Pardon Madam" বলিয়া "Pass" কিছিয়া ক্রভপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। উঃ তখন হাস্ব কত । জানি এ. অক্যায়া কর্মের ফলভাগী আমরা নই. আমাদের সেই অবিমৃধ্যকারী বন্ধু। ধাকু সে কথা।

শ্বলভূমিতে পদার্পণ করিবার পূর্নের, যিনি সঁকল কর্ণধারের মূল কর্ণধার ; যিনি সকল চুস্তর পারাবারের একমাত্র কাগুারী ; যাঁহারি ইঙ্গিতে উত্তাল বারিধি বক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া, নির্বিদ্যে আমরা এই জলযাত্রা সাঙ্গ করিয়া আসিলাম, অবনত মস্তকে তাঁহাকে অন্তরের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। পরে এই জলনিবাসের তাবৎ কর্মাচারী দিগের কর্ম্মপরায়ণতার জয় জয়কার করিয়া, বিশেষ ভাবে নাবিক মহোদয়কে ধন্মবাদ দিলাম। এবং এত দিন ধরিয়া কুক কোম্পানীর নুন খাইয়া, তাহার গুণগান করিতেও ভূলিলাম না। সর্বত্র হস্তপ্রসারণ, ধারণ ও বিমর্দ্দন বিধি চলিতে লাগিল। কোথাও বা কপালের বা ললাটের চুম্বনে বিদায়ের ব্যথা চিহ্নিত করা হইল, কিন্তু পদধূলি দানে এবং গ্রহণে যাহাদের বিদায় সূচিত হইয়া থাকে, তারা কি পারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নির্বিশেষে এই পাশ্চাত্য প্রথার অনুসরণ করিতে ? বিশেষ বঙ্গমহিলারা ইহাতে বড়ই

বিজ্পিত হইয়া পড়ে! যাহ। হউক যেন তেন প্রকারেণ কার্য্য উদ্ধার করিয়া, আপন আপন পথ দেখিলাম। পথে যাইতে যাইতে মনে মনে সংকল্প করিলাম, যতদিন এজীবন ধরি, যেন পুনঃ সংসারের সর্ববিধ সংস্কীর্ণতার মধ্যে পড়িয়াও এই সকল নয়নাভিরাম দৃশ্য পুঁছিয়া না ফেলি। যেন এই কামচারী মন নিয়ত এ রাজ্যে বিচরণ করিতে আসিয়া, প্রকৃতিদেবীর ভজনায় সেই বিশেশরকে তুই্ট করিতে পারে। যেন এই হৃদয়ের স্তরে স্তরে অভিজ্ঞতার দিব্যালোক নিপতিত হইয়া তুর্দিনের অদ্ধকার বিদূরিত করিয়া দেয়। তবেই দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়া, প্রচুর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া নিতাধনে ধনী হইয়া সকল তুঃখ দারিজ্য বিমোচন করিতে সক্ষম হইব। জানি দানে, এ বিভবের বিলোপ নাই বরং বৃদ্ধি আছে, উপভোগে এ সম্পদে অবসাদ আসে না বরং আননদ বাড়ায়! তাই বড় আকিঞ্চন যেন দশে এ ধন দানের শক্তি ধরি আর দিনে দিনে এ নিঃপ্রভ চক্ষুতে দিব্য জ্যোতিঃ লাভ করিয়া, সেই বিচিত্র চিত্রকরের চিত্র-নৈপুণ্য দর্শনে অক্ষয় আননদ উপভোগ করিতে পাকি।



সমাপ্ত

Printed by
KARTIK CHANDRA BOSE
for 

U RAY & SONS, PRINTERS,
100, Gurpar Road, Cafcutta.

## यरियाणी नाथात्रन भूसकावय

## निक्वांतिए मित्नत भतिएश भन्न

| সর্ব | अ: था। |  |
|------|--------|--|
| 471  | -गर पा |  |

পরিগ্রহণ সংখ্যা''''

এই পুস্তকখানি নিমে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে প্রস্থাগারে অবশ্য ফেরন্ড দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

| নিৰ্দ্ধাৱিত দিন        | নির্দ্ধারিত দিন | নিৰ্দ্ধাৰিত দিন | নিদ্ধারিত দিন |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 9 10/279<br>2 5/MAH 20 | 003             |                 |               |
| !                      |                 |                 |               |
|                        |                 |                 |               |
|                        |                 |                 |               |
|                        |                 |                 |               |

এই পুস্তকধানি ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত প্রতিনিধির মারফং নিদ্ধাবিচ্চ দিনে বা তাহার পূর্ব্বে ফেরং হইলে অথবা অক্য পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুন: ব্যবহার্থে নিঃস্ত হইতে পারে।